

, 9/116



# BACAM!

দ্বিভীয় ভাগ

... . Anordamovae Ashrem



শ্রীস্থন্দরানন্দ বিজ্ঞাবিনোদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi









'দিতীয়-ভাগ

<u>মহামহোপদেশক</u>

## ঞ্জীস্থন্দরানন্দ বিভাবিনোদ-

বিরচিভ



সর্বস্থিত্ব সংরক্ষিত ]

[ দেড় টাকা মাত্র



প্রাপ্তিস্থান— প্রীযোগপীঠ, পো; প্রীমায়াপুর জিলা নদীয়া এবং গৌড়ীয় মিশনের শাখামঠ-সমূহ

মূজাকর—গ্রীমদনমোহন গাঙ্গুলী
মঞ্বা প্রিণ্টিং ওয়ার্ক্ স্, ঢাকা

#### শ্রীশ্রপ্তর গারাঙ্গো জয়ত:

### প্রথমসংস্ক্রণে নিবেদন

নিভালীলাপ্রবিষ্ট সৈবৈশাৰ্শন ও বিষ্ণুণাদ ১০৮ শী শীল ভক্তিসিদ্ধান্ত শীর্মবৈতী গোমামী প্রভুপানী ম ষ্ট্রীষ্টবর্ষপূর্তি-আবির্ভাবভিথিতে, বঙ্গান্দ ১৩৪৬, ১৪ই ফাল্কন তারিথে বর্ত্তমান গৌড়ীরবৈঞ্চবাচার্য্যমুকুটমণি পরমহংস ওঁবিষ্ণুপাদ ১০৮ শী শীল ভক্তিপ্রদান পুরী-গোস্বামী ঠাকুরের নির্দেশ ও উপদেশানুসারে "উপাথ্যানে উপদেশী" প্রথম-ভাগ প্রকাশিত হয়। চারিমান অভিক্রম হুরুত্বে না হইতেই ঐ গ্রন্থ নিংশেষিভ হইয়া ষায়। প্রীক্রাদের প্রত্যাবর্ভাব-বাসরে প্রবাদেরাভিন্নবিগ্রহ প্রমারাধ্য এীপ্রীল আচার্যাদেবের রূপাশীর্বাদ শিরে ধারণ করিয়া "উপাখ্যানে উপদেশ" দ্বিভীয়-ভাগ প্রকাশিত হইল। "উণাখ্যানে উপদেশে"র প্রথম-ভাগে লৌকিক উপাখ্যান ও লৌকিক স্থায়-অবনম্বনে শ্রীশ্রীল প্রভূপাদের উপদেশসমূহ গ্রথিত হইয়াছে। দ্বিতীয়-ভাগে বাস্তব উপাখ্যান অর্থাৎ 'শ্রীউপনিষ্ণ', 'শ্রীমহাভারত', 'শ্রীমন্তাগবভ', 'শ্রীবিষ্ণুপুরাণ' ও ষম্মান্ত পুরাণ, 'শ্রীপ্রপন্নামৃত', 'শ্রীচেতনাভাগবত,' 'শ্রীনরোত্তম-বিলাস' প্রভৃতি গ্রন্থের উপাখ্যানসমূহ, যাহা শ্রীশ্রীল প্রভূপাদ অনেক সময় কীর্ত্তন করিয়া উপদেশ প্রদান করিতেন, তাহাই গুক্ষিত হইয়াছে।

'উপাখ্যান' বলিতে কেবল যে 'উপাস্থান', কল্পিত বা অবাস্তব ঘটনাপূর্ণ বৃত্তাস্তই বুঝার, তাহা নহে; 'পুরাবৃত্ত'কেও 'উপাখ্যান' বলে। গ্রীল শ্রীক্ষীব গোস্বামী প্রভূ 'তত্ত্ব-সন্দর্ভে' বায়ুপুরাণের যে স্তবাক্য উদ্ধার ক্রিয়াছেন, তাহাতেও 'উপাখ্যান'-সম্বন্ধে তথা প্রাপ্ত হওয়া বার।

> আখ্যানৈশ্চাপুতৃপাখ্যানৈর্গাথাভিদিজ-সভ্যাঃ। পুরাণ-সংহিতাশ্চক্তে পুরাণার্থ-বিশারদঃ॥

> > ( उद्यमनर्छः, ১৪শ जनूराञ्चन )

হে দিজশ্রেষ্ঠগণ। সেই প্রাণা বিশারদ শ্রীবেদব্যাম আখ্যান, উপাখ্যান ও গাথা—এই কএকটির স্থিবিশে প্রাণ-সংক্রিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন।

গোড়ীর-বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেববিদ্যাভ্যণ প্রাড় উক্ত শ্লোকের টীকার লিখিতেছেন,—"আখানৈ:—পঞ্চলক্ষণৈঃ পুরাণানি; উপাখ্যানৈঃ—পুরাবুত্তেঃ, গাথাভি:—ছন্দোবিশেইবিন্ট।" ইহা হইতে জানা রায়,—'আখ্যান' অর্থে 'পঞ্চলক্ষণবিশিষ্ট পুরাণ', 'উপাখ্যান' অর্থে 'পুরাবৃত্ত', আর পিতৃ প্রভৃতির গীত—'গাধ্বং'। বস্তুভ: স্বয়ং দৃষ্ট বিষয়েক্ত বর্ণন,—'আখ্যান'; শ্রুভতবিষ্বের্ব্বর্বর্কন—'উপাখ্যান'।

এই গ্রন্থে ৩৪টী শাস্ত্রীয় উপাথ্যান ও তন্মূলক-শিক্ষা ও উপদেশ গ্রাধিত হইয়াছে। ইহাতে একাধারে শুদ্ধভক্তিময় জীখনের অনুসর্নীয় অনবত্ব আদর্শ, লোকোত্তর আচার্য্যগণের অতিমর্ত্ত্য চরিত্র, উপদেশ ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসমূহ প্রাপ্ত হওয়া বাইবে। পুরাণাদি খাত্ত্রের উপাথ্যানসমূহ লোকসমাজে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া বায়। ''উপাথ্যাব্দে উপাধ্যানসমূহ বর্ণিত হইলেও সেইরূপ গতাহুগতিক লৌকিক বিচার ও মনোধর্মপর সিদ্ধান্তের অনুকরণ তাহাতে নাই। ও বিষ্ণুণাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভূপাদ-প্রমুথ শ্রীরূপান্থগবর গৌরজনগণ যে-সকল মৌলিক ও শ্রৌত-সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই শুক-মুথবিগলিত নিগমকল্লতক্তর গলিতকলের স্থায় অধিকতর শক্তিসঞ্চারকারী অনর্থবিধ্বংসী ভক্তি-সিদ্ধান্তগবেদশামৃতরূপে এই গ্রন্থে সংরক্ষিত হইয়াছে। প্রকৃত আত্মনকলকামী সাধক এই সকল শ্রৌতবাক্যে শুদ্ধভক্তিময় জীবন-গঠনের বহু উৎকৃষ্ট উপাদান প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

রাহ অজি-ক্রত মৃত্তিত হওরাই প্রথম-ভাগের ন্থার ইহাতে অধিক চিত্র প্রদান করিছে পারা যার নাই। প্রীচৈতন্তুসঠাপ্রিত বালবন্ধচারা শ্রীমান যোগমায়াপ্রিতদ্যুক্তী উভর প্রস্তের চিত্রের পরিকরনা ও অন্ধন করিয়াছেন; মহোপদেশক পণ্ডিস্কর প্রীপাদ ন্বীনক্রফ বিদ্যালয়ার, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দদাস ব্রন্ধচারী কাব্যপুরাণরাগতীর্থ, শ্রীপাদ গোরেন্দ্ বন্ধচারী সেবাব্ত, শ্রীপাদ হিরন্ধনাস ব্রন্ধচারী, শ্রীপাদ শিবদবান্তববিগ্রহ বিন্ধারত্ব বি-এ প্রমুথ কএকজন সতীর্থ ব্রাতা এই গ্রন্থ-সন্ধলনকালে প্রফ্ সংশোধনাদিকার্য্যে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেনী আমি তাহাদিগের প্রতিও আমার আন্তরিক ভক্তিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। সর্বশেষে বাহার অহৈত্ক-ক্রপানীর্বাদ, শক্তি-সঞ্চার ও অন্ধপ্রেরণার পঙ্গু হইয়াও আমি গিরিলজ্বনকার্য্যে সাহসী হইয়াছি, সেই শ্রীগুক্লণাদপন্ন ও তাহার অভিন্নবিগ্রহ শিক্ষা ও বন্ধ-প্রদর্শক শ্রাহারক্ত্রিক আমার সাষ্টান্ধ-প্রণতি-জ্ঞাপনপূর্ব্যক প্রঃ প্রঃ তাহাদের অবঞ্চনামন্নী ক্রপা যাজ্ঞা করিতেছি।

এই প্রন্থের বর্ত্তমান সংস্করণের লভ্যাংশ শ্রীশ্রীভক্তিবিনোদ-গৌরবাণী-প্রচারের সেবামুকুল্যে ব্যয়িত হইবে।

শ্রীধাম-মারাপুর, নদীয়া শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী প্রভুর বিরহতিখি—১১ই শ্রাবণ, ১৩৪৭ বঙ্গান্দ। শ্রীশ্রন্থকবৈ ক্ষবক্ষপাভিক্ষ্ শ্রীস্থন্দরানন্দদাস বিভাবিনোদ

| বিষয় সূচী  বিষয় পঞ্জাফ প্রজাফ  া বড় আমি'ও 'ভাল আমি'  া বজা এবং ইক্স ও বিরোচন  া নচিকেতাঃ  া নচিকেতাঃ  া নচিকেতাঃ  া সত্যকাম ও জাবাল  া উপমহা  া অর্জুন ও একলব্য  া ফুর্যোধনের বিবর্ত্ত  া ফুর্যোধনের বিবর্ত্ত  া খুকররাইের লোহভীম-ভঞ্জন  া খুকরাইের ভারা-সাতা-হর্মপ  া বাব্দের ছারা-সাতা-হর্মপ  া বাব্দের ছারা-সাতা-হর্মপ  া বাব্দের ছারা-সাতা-হর্মপ  া বাব্দের ছারা-সাতা-হর্মপ  া বাব্দি স্রাট্ পূথ্  া বাজ্য প্রাচীনবর্তিঃ  া বাজ্য প্রাচীনবর্তিঃ  া ভ্রত ও রন্থিদেব  া বাজ্য প্রাচীনবর্তিঃ  া ভ্রত ও রন্থিদেব  া বাজ্য প্রাচীনবর্তিঃ  া বাজ্য প্রাচীনবর্তি বাজ্ |            |                           |       | 1.                                       |   |          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|-------|------------------------------------------|---|----------|---|
| বিষয়  >। 'বড় আমি'ও 'ভাল আমি'  २। বন্ধা এবং ইক্স ও বিরোচন  ০। নচিকেতাঃ  ৪। জানুশ্রুতি ও রৈক  ৫। সত্যকাম ও জাবাল  ৬। উপমন্ত্য  १। অর্জুন ও একলব্য  ৮। হুর্য্যোধনের বিবর্ত্ত  ৯। খুতরাষ্ট্রের লোহভীম-ভঞ্জন  ৩। শুকররূপী ইক্স ও ব্রন্ধা  ২। বাবলের ছারা-সীতা-ছর্মণ  ২। পরীক্ষিৎ ও কলি  ৪। শ্রুব  ৪। ব্রুব  ৪। শ্রুব  ৪০। ব্রুব  ৪০। শ্রুব  ৪০। ব্রুব  ৪০। ব্রুব  ৪০। ব্রুব  ৪০। শ্রুব  ৪০। ব্রুব  ৪০। শ্রুব  ৪০। ব্রুব  ৪০। বর্ব  ৪০। ব্রুব  ৪০। বর্ব  ৪০। ব্রুব  ৪০। ব্রু  |            | ্বিস<br>বিষয়             | ₹I-J3 | मही 🔨                                    |   |          |   |
| ১। 'বড় আমি'ও 'ভাল আমি'  ২। ব্রন্ধা এবং ইক্র'ও বিরোচন  ৩। নচিকেতাঃ  ৪। জানুশ্রুতিও রৈক  । সত্যকাম ও জাবাল  ৬। উপমন্ত্য  ৭। অর্জুন ও একলব্য  ৮। ফুর্য্যোধনের বিবর্ত্ত  ৯। খুতরাষ্ট্রের লোহভীম-ভঞ্জন  ৩। শুকররপী ইক্র'ও ব্রন্ধা  ৩২। পরীক্ষিণ ও কলি  ৩২। বাব্যের ছারা-সীতা-হরণ  ৩২। বাজ্যু প্রাচীনবৃহ্তিঃ  ৩৬। রাজ্যু প্রাচীনবৃহ্তিঃ  ৩২। বাজ্যু প্রাচীনবৃহ্তিঃ  ৩২। সাজ্যু প্রাচীনবৃহ্তিঃ  ৩২। সাজ্যু প্রাচীনবৃহ্তিঃ  ৩২। সাজ্যু প্রাচীনবৃহ্তিঃ  ৩২। সাজ্যু প্রাচীনবৃহ্তিঃ  ৩২। জন্ত ও রন্ধিদেব  ১২। জন্ত্যা প্রাচীনবৃহ্তিঃ  ৩২। জন্ত ও রন্ধিদেব  ১২। জন্ত্যা প্রান্ধিকের  ১২। জন্ত্রা প্রান্ধিকের  ১২। স্বান্ধিকের  ১৯। স্বান্ধিকের  ১৯। স্বা   |            |                           | 1     | go!                                      |   |          |   |
| ২। ব্রহ্মা এবং ইক্স ও বিরোচন  ত। নচিকেতাঃ  ৪। জান্ফাতি ও রৈক  । সত্যকাম ও জাবাল  ভ। উপমন্থ্য  ৭। অর্জুন ও একলব্য  ৮। হুর্য্যোধনের বিবর্ত্ত  ৯। খুতরাষ্ট্রের লোইভীম-ভঞ্জন  ত। শুকররূপী ইক্স ও ব্রহ্মা  ১১। রাবণের ছারা-সীতা-হরণ  ০২। পরীক্ষিৎ ও কলি  ত। সভী ও দক্ষ  ত। মাজা প্রাচীনবহিঃ  ০৭। দাশ-ভাই প্রচেতাঃ  ৮৫  ১৯। জারাধিক                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | বিষয়                     | 1     | 121                                      |   | পত্ৰাম্ব |   |
| ৩ । নচিকেতা:        ২২         ৪ । জান্শতি ও বৈক        ২২         ৫ । সত্যকাম ও জাবাল        ২৬         ৬ । উপমন্ত্য        ৩২         ৭ । অর্জুন ও একলব্য        ৩৭         ৮ । জ্বোধনের বিবর্ত্ত        ৪৫         ৯ । ধৃতরাষ্ট্রের লোহভীম-ভঞ্জন        ৪৫         ১ । শুকররূপী ইন্দ্র ও ব্রুলা        ৪৮         ২ । পারাক্ষের ভায়া-সীতা-হরণ        ৫০         ২ । পারাক্ষিৎ ও কলি        ৬৫         ২০ । সাতী ও দক্ষ        ৬৫         ১০ । রাজা প্রাচীনবর্হি:        ৭৯         ১০ । সাজা প্রাচী নবর্হি:        ৮৫         ১৮ । ভরত ও রন্থিদেব        ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11         | 'বড় আমি' ও 'ভাল আমি'     | 1     | •                                        |   | . 5      | - |
| । জানুশ্রুতি ও বৈক      । সত্যকাম ও জাবাল      । উপমন্ত্য      । অর্জুন ও একলব্য      । হর্ষ্যোধনের বিবর্ত্ত      । খৃকররূপী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা      । বাবণের ছায়া-সীতা-হর্মণ      । পরীক্ষিং ও কলি      । সতী ও দক্ষ      । বাজা প্রাচীনবহি:      । বাজা প্রাচীনবহি:      । দশ-ভাই প্রচেতা:      । ভরত ও রিষ্কদেব      । ভরত ও রিষ্কিট্রেল      । ভরত ও রিষ্কিট্রল      । ভরত বির্কিট্রল      । ভরত বির্কি       | 21         | ব্ৰহ্মা এবং ইক্স ও বিরোচন |       | 276                                      |   |          | 0 |
| e। সত্যকাম ও জাবাল  ভ। উপময়্য ৩২  ৭। অর্জন ও একলব্য ৩৭  ৮। হুর্যোধনের বিবর্ত্ত ৪৫  ৯। খুতরাষ্ট্রের লোহভীম-ভঞ্জন ৪৮  ৩০। শুকররূপী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা ৪৮  ০০। বাবণের ছায়া-সীতা-হরণ ৫৩  ০০। সতী ও দক্ষ ৬৫  ০০। সতী ও দক্ষ ৬৫  ০০। বাজা প্রাচীনবর্হি: ৭৯  ০০। দশ-ভাই প্রচেতা: ৮৫  ০০। ভরত ও রন্ধিদেব ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 01         | নচিকেতাঃ                  | -     |                                          |   | >8       |   |
| ৩। উপমহা        ৩২         १। অর্জুন ও একলবা        ৩৭         ৮। হুর্য্যোধনের বিবর্ত্ত        ৪৫         ৯। ধৃতরাষ্ট্রের লোহভীম-ভঞ্জন        ৪৫         ১০। শৃকররপী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা        ৪৮         ১০। রাবণের ছায়া-সীভা-হরপ        ৫৩         ১২। পরীক্ষিৎ ও কলি        ৫৮         ১০। সতী ও দক্ষ        ৬৫         ১৪। ধ্রন্থ        ৬৫         ১৫। আদর্শ সম্রাট্ পৃথ্        ৭১         ১৫। বাজা প্রাচীনবর্হি:        ৮৫         ১৮। ভরত ও রন্থিদেব        ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 1        | জান্শ্রতি ও রৈক           |       |                                          |   | २२       |   |
| ৩। উপমহা        ৩২         १। অর্জুন ও একলবা        ৩৭         ৮। হুর্য্যোধনের বিবর্ত্ত        ৪৫         ৯। ধৃতরাষ্ট্রের লোহভীম-ভঞ্জন        ৪৫         ১০। শৃকররপী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা        ৪৮         ১০। রাবণের ছায়া-সীভা-হরপ        ৫৩         ১২। পরীক্ষিৎ ও কলি        ৫৮         ১০। সতী ও দক্ষ        ৬৫         ১৪। ধ্রন্থ        ৬৫         ১৫। আদর্শ সম্রাট্ পৃথ্        ৭১         ১৫। বাজা প্রাচীনবর্হি:        ৮৫         ১৮। ভরত ও রন্থিদেব        ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>e</b> 1 | সত্যকাম ও জাবাল           |       |                                          | ~ | 28       |   |
| ৮। হুর্য্যোধনের বিবর্ত্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41         |                           |       | ***                                      |   | 32       |   |
| ৯ । ধৃতরাট্রের লোহভীম-ভঞ্জন        ৪৫         ০০ । শৃকররপী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা        ৪৮         ০১ । রাবণের ছায়া-সীতা-হরণ        ৫৩         ০২ । পরীক্ষিৎ ও কলি        ৫৬         ০০ । সতী ও দক্ষ        ৬৫         ০৪ । ধ্রব        ৬৫         ০০ । বাজা প্রাচীনবর্হি:        ৭৯         ০৭ । দশ-ভাই প্রচেতা:        ৮৫         ০৮ । ভরত ও রত্তিদেব        ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 91         | অৰ্জুন ও একলব্য           |       | W 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 |   | ৩৭       |   |
| ১০। শ্কররপী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা ৪৮ ১১। রাবণের ছায়া-সীভা-হরণ ৫৩ ১২। পরীক্ষিৎ ও কলি ৫৬ ১০। সভী ও দক্ষ ৬৫ ১৪। শ্রুব ৬৫ ১৫। আদর্শ সম্রাট্ পৃথ্ ৭১ ১৬। রাজ্য প্রাচীনবর্হি: ৮৫ ১৮। ভরত ও রন্থিদেব ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>b</b> 1 | क्र्याध्याव विवर्ख        |       | •••                                      |   | 84       |   |
| ১০। রাবণের ছারা-সীতা-হরণ ৫৩  ০২। পরীক্ষিৎ ও কলি ৫৬  ০০। সতী ও দক্ষ ৬৫  ০৪। ধ্রুব ৬৫  ০৫। আদর্শ সমাট্ পূথ্ ৭১  ০৬। রাজা প্রাচীনবর্হি: ৮৫  ০৮। ভরত ও রন্থিদেব ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16         | ধৃতরাষ্ট্রের লোহভীম-ভঞ্জন |       | • •••                                    |   | 98       |   |
| হ । পরীক্ষিৎ ও কলি ৫৬  ত । সতী ও দক্ষ ৬৫  ত । আদর্শ সম্রাট্ পূথ্ ৭১  ত । রাজা প্রাচীনবর্হি: ৭৯  ত । দশ-ভাই প্রচেতা: ৮৫  ১৯ । ভরত ও রন্থিদেব ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0 1        | শ্কররপী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা  |       | •••                                      |   | 84-      |   |
| ১০। সতী ও দক্ষ ৬৫ ১৪। ধ্রব ৬৫ ১৫। আদর্শ সম্রাট্ পৃথ্ ৭১ ১৬। রাজ্য প্রাচীনবর্হি: ৮৫ ১৮। ভরত ও রন্থিদেব ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 6        | রাবণের ছায়া-সীতা-হরণ     |       | 1                                        |   | 60       |   |
| ১৪। ধ্রব ৬৫ ১৫। আদর্শ সম্রাট্ পৃথ্ ৭১ ১৬। রাজা প্রাচীনবর্হি: ৮৫ ১৮। ভরত ও রম্ভিদেব ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 5        | পরীক্ষিং ও কলি            |       |                                          |   | (6)      |   |
| ০৫। আদর্শ সম্রাট্ পৃথ্ ৭১ ০৬। রাজা প্রাচীনবর্হি: ৭৯ ০৭। দশ-ভাই প্রচেতা: ৮৫ ১৮। ভরত ও রম্ভিদেব ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100        | गडी ७ एक                  |       | ****                                     |   | 65       |   |
| ০৬। রাজা প্রাচীনবর্হি: ৭৯. ০৭। দশ-ভাই প্রচেতা: ৮৫ ১৮। ভরত ও রম্ভিদেব ৯২.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 8        | ঞ্বৰ                      |       |                                          |   | હ        |   |
| ১৭। দশ-ভাই প্রচেতা: ৮৫<br>১৮। ভরত ও রম্ভিদেব ৯২                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | e 1        | আদর্শ সমাট্ পৃথ্          |       |                                          |   | 95       |   |
| ১৮। ভরত ও রম্ভিদেব , ৯২·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७७।        | त्राष्ट्रा थाठीनवंदिः     |       |                                          |   | 48.      |   |
| A) I waster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9          | দশ-ভাই প্রচেতা:           |       | •••                                      |   | re       |   |
| วล। <b>ज</b> र्जामन )०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 46       | ভরত ও রম্ভিদেব            |       | •••                                      |   | 25.      |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 166        | অজামিল                    |       | , ,,,                                    |   | 205      |   |

( %

| বিষয় 🐣 🔪                           |     | পত্ৰাম্ব |
|-------------------------------------|-----|----------|
| २०। विवादक्कू                       | *** | 226      |
| ২১। রাজা হ্রমজ্ঞ                    | •   | >২৫      |
| २२। थव्लाम महात्राक                 |     | 500      |
| ২৩। মহারাজ বলি                      | •   | >6.      |
| ২৪। মহারাজ অম্বরীয                  | ••• | >60      |
| ২৫। সৌভরি ঋষি                       | ••• | cec      |
| २७। बार्किय थेएँ।क                  | ••• | 218      |
| रे१। एव                             |     | 599      |
| ২৮। অবধৃত ও চবিবশ গুরু              | *** | 245      |
| -<br>২৯। অবন্তীনগরীর ত্রিদণ্ডি·ভিকু |     | 796      |
| ७ । ভক্ত ব্যাধ                      |     | 200      |
| ৩১। হুর্নীভি, স্থনীভি ও ভক্তিনীভি   | •   | 2.9      |
| ै ७२। एक विश्व                      | ••• | 279      |
|                                     |     |          |
| ৩৩। ভক্তবিদ্বেষের ফল                |     | 220      |
| ७८। म्छरेम्छा ७ मीनडा-रमवी          | ••• | २७२      |

No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

|       | 1  | P   |   |
|-------|----|-----|---|
|       | 1  | 9   |   |
| চিত্ৰ | 7- | সচী | Ì |
| 100   | ٦, | 6   | • |
|       | 1  |     |   |

|            | हिंख                             | -   | পত্ৰাস্ক |
|------------|----------------------------------|-----|----------|
| >1         | व्यक्ति, ज्नथख. ७ इन्नरिमी विक्  | ••• | 8        |
| 21         | বিরোচনের গুরুগৃহ-ত্যাগ           | ••• | ь        |
| 01         | निहरक्छाः ७ यम                   | ••• | >6       |
| 8 1        | জানশ্রু ও হংসরপী দেবর্ষিগণ       | ••• | २२       |
| <b>e</b> 1 | উপমন্মারু গোচারণ                 |     | -65      |
| 91         | ছর্যোধনের বিবর্ত্ত               |     | 80.      |
| 91         | ধৃতরাষ্ট্রের লোহভীম-ভঞ্জন        |     | 86.      |
| 41         | শ्रवत्रवा रेख ७ बना              |     | 68       |
| 16.        | পরীক্ষিতের নিকট কলির প্রাণভিক্ষা | ••• | 69.      |
| 00         | তিদণ্ডি-ভিক্র সহিঞ্ভা            |     | 200      |
| 51         | হরিভজনরত ব্যাধ-দম্পত্তী          | 111 | 209      |

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

#### बीबी कुन्तातात्रो प्रमुखः

No.

Shri Shri Má Anandamayee Ashram

উপाशास উপদেশ

ছিভীয় ভাগ

### "বড় আমি" ও "ভাল আমি"

ক্রবার দেবগণ ও অস্তরগণের মধ্যে এক প্রবল যুদ্ধ হয়।
দেবগণ অস্তরদিগকে পরাজিত করিয়া অত্যন্ত উল্লসিত হইলেন।
ভগবানের শক্তির প্রভাবেই দেবতারা অস্তরগণের সহিত যুদ্ধে
জয়ী হইয়াছিলেন; কিন্তু দেবতারা ভগবানের কুপা-শক্তির কথা
ভূলিয়া গিয়া, তাঁহাদের স্ব-স্ব বাহুবল ও দক্ষতার গুণেই জয়ী
হইয়াছেন,—মনে-মনে এইরূপ ভাবিয়া গৌরব অনুভব করিতে
লাগিলেন এবং লোকের প্রদত্ত সম্মান ও জয়মাল্য নিজেরাই
আত্মসাৎ করিলেন।

ভগবান্ দেবভাগণের এই অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদিগের দান্তিকতা দূর করিবার জন্ম তাঁহাদিগের সম্মুখে ছল্মবেশে উপস্থিত

2

ক্তপাখ্যানে উপদেশ

হইলেন। দেবতারা ছদ্মবেশী ভগবান্কে সম্মুখে দেখিয়াও তাঁহাকে জ্ঞানিতে পারিলেন না।

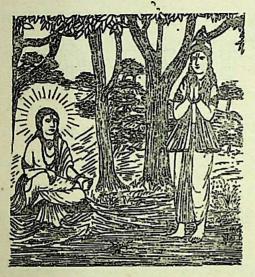

তাঁহারা অগ্নিকে বলিলেন,—"আমাদের সম্মুখস্থ এই পূজনীয় পুরুষটি কে, তাহা তুমি বিশেষরূপে জানিয়া আইস।" অগ্নি ঐ মহাপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি অগ্নিকে বলিলেন,—"তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন,—"আমি অগ্নি,—আমিই প্রসিদ্ধ জাতবেদাঃ"।

ভগবান্ বলিলেন,—"তোমার কি শক্তি আছে ?" অগ্নি উত্তর করিলেন,—"পৃথিবীতে যত কিছু আছে, সকলই আমি এক মুহূর্ত্তে ভস্মে পরিণত করিতে পারি।" তখন ভগবান্ অগ্নির সমূখে একটি তৃণ স্থাপন করিয়া বলিলেন,—"ইহা দগ্ধ কর।" অগ্নি সেই তৃণের নিকটে গিয়া তাঁহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও ঐ তৃণকে দগ্ধ কুরিতে পারিলেন না। তখন তিনি ভগবানের নিকট হইতে দেবতাগণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"ঐ মহাপুরুষটি কে, তাহা আমি জানিতে গণারিলাম না।"

দেবতারা তখন ঐ মহাপুরুষের পরিচয় লইবার জন্ম বায়ুকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বায়ু ভগবানের নিকট উপস্থিত হুইলে, ভগবান্ বায়ুকে বলিলেন,—"তুমি কে ?" বায়ু বলিলেন,—"আমি মাতরিশ্বা"।

ভগবান্ বলিলেন,—"তোমার কি ক্ষমতা আছে ?" বায়ু বলিলেন,—"এই পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলই আমি গ্রহণ করিতে পারি।" ভগবান্ তখন বায়ুর নিকটে একটি তৃণ রাখিয়া বায়ুকে উহা গ্রহণ করিতে বলিলেন। বায়ু তাঁহার সমস্ত বল প্রয়োগ করিয়াও ঐ তৃণটিকে এক চুলও নড়াইতে পারিলেন না। বায়ু তখন দেবতাগণের নিকট আসিয়া বলিলেন,—"ঐ মহা-পুরুষটি কে, তাহা বুঝিতে পারিলাম না।"

ইহার পর দেবতারা ঐ মহাপুরুষের পরিচয় জানিবার জন্ম দেবরাজ ইন্দ্রকে পাঠাইলেন। ইন্দ্র সেই মহাপুরুষের নিকট উপস্থিত হইলে তিনি অন্থাহিত হইলেন। তখন আকাশে পরম-স্থান্দরী উমাদেবীকে আবিভূতা দেখিয়া ইন্দ্র তাঁহার নিকট গমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐ মহাপুরুষটি কে ?" উমাদেবী বলিলেন,—'ইনিই ব্রহ্ম, ইহার বিজয়েই তোমরা মহিমান্তিত হইরাছ, ইঁহার শক্তিতেই তোমাদের শক্তি,—ইনি যখন তাঁহার প্রদন্ত শক্তি প্রত্যাহরণ করেন, তখন তোমাদের কোনই মূল্য থাকে না; তোমাদের যাবতীর ক্ষমতা ও দক্ষতা, বীরত্ব ও পৌরুষের মূল মালিক—একমাত্র পরমত্রক্ষা, তিনিই যন্ত্রী, ভোমরা যন্ত্রমাত্র। যখনই ডোমরা মনে করিবে যে, ভোমাদের শক্তিতেই ভোমরা সমস্ত করিতেছ, তখনই ত্রক্ষা তাঁহার সমস্তঃ শক্তি হরণ করিয়া লইবেন।"

যাহারা গুরু ও ভগবানের শক্তিকে অবজ্ঞা করিয়া তাঁহাদের:
নিত্যপ্রাপ্য লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা নিজেরাই আত্মসাৎ করিতে চাহি,
শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব তাহাদের সমস্ত কার্য্য-দক্ষতা হরণ করিয়া
থাকেন। যখন জীব দক্ষতা ও ক্ষমতাকে হরিসেবায় নিযুক্ত
করে, তখনই সে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের প্রচুর কুপায় উদ্ভাসিত
হয়। আর যখনই উহাদিগকে দান্তিকভার পোষণে বা গুরুবৈষ্ণব-বিছেষে নিযুক্ত করে, তখনই জীবের সর্ববনাশ উপস্থিত
হয়। সমস্ত শক্তির মূল আধার একমাত্র পরমেশ্বর; স্থতরাং
সমস্ত কনক-কামিনী ও লাভ-পূজা-সম্মানাদি তাঁহারই প্রাপ্য।

"প্রতিষ্ঠাশা-তক্র,

জড়মায়া-মরু,

না পেল রাবণ যুঝিয়া রাঘব। বৈষ্ণবী প্রভিষ্ঠা, তা'তে কর' নিষ্ঠা, তাহা না ভজিলে লভিবে রৌরব॥''

রাবণ যশের জন্ম এতট। লুক হইরাছিল যে, সে স্বরং রামচন্দ্রের আসন অধিকার করিতে চাহিয়াছিল। সে ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিয়। তাঁহাকেও হটাইরা দিতে পারে,—এইরূপ অহন্ধার করিয়াছিল: কিন্তু-ভাহার ভাগো সে সম্মান লাভ হইল না, সে বিনফ হইল। জীব যখন ভগবানের শক্তিকে উপেক্ষা-করিয়া নিজের কর্ম্ম-দক্ষভার গর্বর করিয়া থাকে, তখন তাহার এইরূপ পুরস্কারই লাভ হয়। অতএব সমস্ত লাভ, পূজা, সম্মান শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের পাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়া, নিজে ভাহা আত্মসাৎ না করিয়া নিজেকে ক্ষেত্রর দাসামুদাস-জ্ঞানে গুরু, বৈষ্ণব ও ভগবানের সেবায় নিযুক্ত রাখিলে পরমেশ্বের প্রদত্ত শক্তির সন্ধ্যবহার হইতে পারে।

জগদ্গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজ্ব উপনিষদের এই আখ্যায়িকাটি কীর্ত্তন করিয়া 'বড় আমি' অর্থাৎ আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমিই বাহুবলে সব করিতে পারি, এইরূপ দম্ভ পরিত্যাগ-পূর্বক 'ভাল আমি' অর্থাৎ আমি শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের নিত্য দাসামুদাস ক্ষুদ্র জীবকীট, তাঁহাদের কুপাই আমার সম্বল, তাঁহারাই যন্ত্রী, আমি যন্ত্রমাত্র, সর্ববদা হুদ্রে এইরূপ অকপট ভাব পোষণ করিবার উপদেশ প্রদান করিতেন। স্বতন্ত্রতা ও দান্তিকতাই 'বড় আমিম্ব', আর অকপট কুপাভিলাষের সহত গুরুবর্গের নিত্য শাসনাধীন থাকিয়া আত্ম-সংশোধনের প্রযন্ত্রই 'ভাল আমিম্ব'।

## বন্দা এবং ইন্দ্র ও বিরোচন

🗐 ক সময়ে ব্রহ্মা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, "আত্মা পাপ পুণা, জরা, শোক, ক্ষুধা, পিপাদা, সঙ্কল্ল ও বিকল্পের অতীত বস্তু। যিনি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশাকুদারে এই আত্মার অনুসন্ধান করেন, ভিনিই আত্মাকে অনুভব করিতে পারেন এবং ভিনিই সকল মহিমায় মহিমান্তিত হন। অনন্ত ব্রন্মাণ্ড সমগ্র ঐশ্বর্যার সহিত তাঁহার সেবা করিবার জন্ম তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হয়।"—ব্রহ্মার এই বাণী লোক-পরম্পরায় দেবতা ও অত্তর, উভয়েরই কর্ণগোচর হইল। তাঁহারা পরস্পার বলাবলি করিতে লাগিলেন,--"ব্ৰহ্মা যে আত্মার কথা বলিয়াছেন—যে আত্মার উপলব্ধিতে সমস্ত ঐশ্বর্যা আমাদের দাসত্ব করিবার জন্ম সময়ের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেই আত্মার অনুসন্ধান করিলে ক্ষতি কি ?''—এইরূপ বিচার করিয়া দেবভাদিগের মধ্য হইতে ইন্দ্র ও অন্তরদিগের মধ্য হইতে বিরোচন ব্রহ্মার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা উভয়ে বন্ধু না হইয়া ব্রহ্মার নিকট হইতে বিছা-লাভ-বিষয়ে পরস্পারের ঈর্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সমিধ্-হস্তে ভ্রক্ষার নিকটে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা তুইজনই বত্রিশ বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্যব্রভ পালন করিয়া গুরু-গৃহে অর্থাৎ ব্রহ্মার নিক্ট বাস করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

9

একদিন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এখানে কি জন্ম অবস্থান করিতেছ ?" তাঁহারা বলিলেন,—"আপনি এক সময় বলিয়াছিলেন,—"আমাদের এই আত্মাকে যিনি হৃত্পদ্মে অমুভব করিতে পারেন, সমগ্র ঐশ্বর্যা তাঁহার অধীন হয়। আমরা আপনার সেই মহতী বাণী শ্রবণ করিয়া সেই অমর আত্মার অমুসন্ধানের জন্ম আপনার নিকট আসিয়াছি।"

ব্ৰন্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"বিষয়-বাসনা পরিভ্যাগ-পূর্ববক্ মহাযে। গিগণ নয়নের মধ্যে যে পুরুষকে অবলোকন করেন, ভিনিই সেই আজা; তিনিই অশোক, অভয় ও অমৃতের আধার পর-ত্রন্ম।" ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই ত্রন্মার এই উপদেশের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ক্ষম করিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— "হে ভগবন্ ! জলে ও দর্পণাদিতে আমরা আমাদের যে প্রতিবিস্থ দেখিতে পাই, ইহাদের মধ্যে কোন্টি সেই আত্মা ?" ব্রহ্মা, • নিজের অভিপ্রায়ানুসারে বলিলেন,—"সমস্ত পদার্থের অভ্যন্তরেই সেই আত্মা পরিদৃষ্ট হন। তোমরা এই জলপূর্ণ-পাত্রে নিজ-নিজ আত্মাকে অবলোকন করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে যাহা বুঝিতে না পারিবে, তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও।" ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়েই সেই জলপূর্ণ পাত্র নিবিষ্টচিত্তে অবলোকন করিলেন; কিন্তু কেংই কিছু জিজ্ঞাসা করিতেছেন না দেখিয়া ব্রহ্মা তাঁহা-দিগকে বলিলেন,—"তোমরা কি দেখিতেছ ?" তখন তাঁহারা বলিলেন,—"ভগবন্! আমরা আত্মাকে ও তাঁহার লোম হইতে ় নখ পর্যান্ত প্রতিরূপটিকে দেখিতে পাইতেছি।" তখন বক্ষা

#### উপাখ্যানে উপদেশ

তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"তোমরা তোমাদিগের কেশ-নখাদি ছেদন-পূর্বক দিব্য-বসন-ভূষণে অলঙ্কত হইয়া জলপূর্ণ-পাত্রে পুনরায় তোমাদিগকে দর্শন কর।" তাঁহারা তাহাই করিলেন। তথন ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কি দেখিতেছ ?" তাঁহারা উত্তর করিলেন,—"আমরা যেরূপ কেশ, লোম ও নথগুলিকে ছেদন করিয়া স্থন্দর বসন-ভূষণে ভূষিত হইয়াছি, সেই প্রতিরূপই দেখিতে পাইতেছি।" ব্রহ্মা বুবিতে পারিলেন,—ই হারা এখনও প্রকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিভেহন না। হয় ত' কালে উ হারা তাঁহার উপদেশ হৃদয়সম করিতে পারিবেন,—এই বিচার করিয়া ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—"ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত, অভয় ব্রহ্ম।" তখন ইন্দ্র ও বিরোচন গৃহাভিমুথে প্রস্থান করিলেন। ইন্দ্র ও বিরোচন উভয়কে



প্রান্থান করিতে দেখিরা বেলা বলিলেন,—উহারা উভয়েই আত্মাকে উপ-লিক্কিনা করিয়াই চলিয়া যাইতেছেন। দেবতাই হউক, আর অস্থরই হউক, যাহারা উহাদের নিকট হইতে

আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে মতবাদ গ্রহণ করিবে, তাঁহারাই প্রকৃত পথ ইইতে জ্বন্ট হইবে। 6

' অসুরদিগের রাজা বিরোচন শান্ত-হৃদরে অসুরদিগের নিকট আসিরা উপস্থিত হইলেন এবং তাহাদিগকে এইরূপ আত্মতত্ত্ব শিক্ষা দিলেন,—"এ দেহই আত্মা। জগতে এ দেহই পূজনীয়, দেহেরই সেবা করিতে হইবে; দেহের সেবার ঘারাই ইহলোক ও পরলোক লাভ হইরা থাকে।" বিরোচনের এই উপদেশ হইতেই অত্যাপি এ জগতে দেহাত্মবাদই শান্তের উদ্দেশ্য—এরূপ কুমতবাদ প্রচারিত আছে। অসুর-প্রকৃতি লোকেরা এরূপ ভান্ত-ধারণায় দীক্ষিত হইরাছে বলিয়াই তাহারা মনে করে,—বিদ মৃত ব্যক্তির শবকে গন্ধ, মাল্য ও দিব্য বস্ত্রাভরণে ভূষিত করা যায়, তবে তদ্দারাই সে পরলোকে স্থুখী হয়।

এদিকে ইন্দ্র স্বর্গে ফিরিবার পথে ব্রহ্মার কথা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি বিচার করিলেন,—"ব্রহ্মা যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার অভ্যন্তরে একটি নিগৃঢ় কথা আছে। প্রতি-বিদ্বটি যে বাস্তব ও নিতাবস্ত নহে,—ইহা বুঝাইবার জন্মই ব্রহ্মা নিশ্চরই ঐরপ উপদেশ দিয়াছেন। অতএব নিতাবস্তর সন্ধানের জন্ম একান্ত শরণাগত হইয়া পুনরায় তাঁহার বাণী আমার প্রবণ করা উচিত।"

ইন্দ্র এইরূপ বিচার করিয়া পুনরায় সমিধ হস্তে ব্রহ্মার সমীপে আগমন করিলেন। ব্রহ্মা ইন্দ্রকে দেখিয়া বলিলেন,— "ওহে ইন্দ্র! এই যে তুমি বিরোচনের সহিত সম্ভুফ্ট হইয়া চলিয়া গেলে, পুনরায় কি জন্ম আগমন করিয়াছ ?" ইন্দ্র বলিলেন,— ,"প্রভো! আমার হৃদয়ে এই বিচার উপস্থিত হইয়াছে যে, লোম ও নখগুলিকে কাটিয়া এ শ্রীরকে দিব্য বন্ত্রাভরণে ভূষিত করিলে ষেরূপ জলে ভাহার প্রতিবিদ্ধ পতিত হয়, সেইরূপ কেহ যদি জন্ধ হয়, বা হস্ত-পদাদি ছেদন করে, কিংবা ব্যাধির প্রবল্ধ আক্রমণে ভাহার চক্ষু ও নাসা হইতে জল-স্রাব হইতে থাকে, তবে ভাহার প্রতিবিদ্ধও ভদনুরূপই দেখাইবে; আবার এই দেহ বিনক্ট হইলে প্রতিবিদ্ধও বিনক্ট হইবে; অতএব এই প্রতিবিদ্ধা বা ছায়াকে জানিয়া আমার কোন লাভ নাই,—ইহা কখনই আত্মা হইতে পারে না।

বেক্ষা বলিলেন,—"হে ইন্দ্র । তুমি যাহা বলিলে, তাহা ঠিক। পূর্বের আমি ভোমাকে আত্মা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়াছিলাম, তাহাই আবার তোমাকে বলিব; তুমি তাহার তাৎপর্য্য তথন বুবিতে পার নাই; অতএব আরও বত্রিশ বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া শ্রাবণ কর।" ইন্দ্র সেই ত্রত গ্রহণ করিলে ত্রন্ধা ইন্দ্রকে এই উপদেশ দিলেন,—"স্বপ্নে যিনি পরিপৃঞ্জিত হইয়া বিচরণ করেন, তিনিই আত্মা; তিনিই সর্ববভয়-নিবারক অমর আত্মা বা বেনা।" বেন্সার নিকট এই উপদেশ লাভ করিয়া ইন্দ্র হাইচিত্তে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু দেবতাগণের নিকট উপস্থিত হইবার शृर्व्वरे गत गत विठात कतिए लागिलन,—''यि कि कान लाक জাগ্রত অবস্থায় অন্ধ থাকিয়া স্বপ্নকালে আপনাকে চক্ষুত্মান্ বলিয়া দর্শন করে, ভাহা হইলে সেইরূপ প্রভিবিম্ব-দর্শন কি সত্য ? অতএব স্বশ্ন-পুরুষকে 'আত্মা' বলিয়া জানিয়া আমার লাভ कि ?". এইরপ বিচার করিয়া ইন্দ্র পুনরায় সমিধ্-হস্তে ত্রক্ষার

নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে তাঁহার বিচার জানাইলেন। ব্রক্ষা ইন্দ্রকে আরও বত্রিশ বৎসর তাহার নিকট বাস করিয়া শ্রবণ করিতে বলিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—''সুযুপ্তিকালে যে আত্মা প্রকা-শিত হন, তিনিই সর্ববভন্ন-নিধারক অমর আত্মা বা ব্রহ্ম।" ইন্দ্র ব্রন্ধার এই বাক্যে সম্ভুষ্ট হইয়া স্বর্গের দিকে গমন করিলেন; কিন্তু এই কথা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার মনে এক সংশয় উপস্থিত হইল। ভিনি পুনরায় সমিধ্হস্তে ব্রহ্মার নিকট আসিলেন এবং গুরুদেবকে নিজের সংশয়ের কথা জানাইয়া বলিলেন,—"স্বৃপ্তি-সময়ে বিনি স্ব-মহিমায় প্রদীপ্ত হন ভিনিই যদি আত্ম। হইয়া থাকেন, তবে জাগরকালে ও স্বপ্নে আমাদের যে 'আমি' এইরূপ জ্ঞানধারা নিত্য প্রবাহিত রহিয়াছে, তাহা তখন রুদ্ধ হয় কেন ? অথচ আপনি বলিয়াছেন যে, আত্মা—সৎস্বরূপ।'' ব্রহ্মা তখন ইন্দ্রকে আরও পাঁচ বৎসর তাঁহার সমীপে বাস করিয়া শ্রাবণ • করিতে বলিলেন এবং ইন্দ্রকে উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন,— সেই আজা প্রকৃত-প্রস্তাবে 'শরীরী'। পাঞ্চোতিক শরীর ও স্বাপ্সিক দেহ, যাহাকে 'লিঙ্গ-শরীর' বলা হয়,উহারা সেই আত্মারই আবরণদ্বর ।"

''এবমেবৈষ সম্প্রসাদোহস্মাচ্ছরীরাৎ সম্প্রায় পরং জ্যোভিক্লপসম্পত্ত স্বেন রূপেণাভিনিষ্পত্তত। স উত্তমঃ পুরুষঃ। স তত্ত পর্যোতি জক্ষন্ ক্রীড়ন রমমাণঃ।''

—ছान्नारगाभनिष्य ४।১२।०

এই জীব মৃক্তিলাভ-পূর্ববিক এই স্থুল ও সূক্ষা শরীর হইতৈ সমৃথিত হইয়া চিনায়জ্যোতিঃসম্পন্ন নিজের চিনায়-অপ্রাকৃত-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই উত্তম-পুরুষ। তিনি সেই চিদ্ধামে ভোগ, ক্রীড়া ও আনন্দ-সম্ভোগাদিতে মগ্র হন।

ইন্দ্র সম্পূর্ণ শরণাগত হইয়া গুরুগৃহে বাস ও গুরুদেবের বাণী শ্রোবণ করিতে করিতে এই তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং কুতকুতার্থ হইলেন।

উপনিষদের এই আখারিকাটি হইতে প্রমাণিত হয় যে, ·সদ্গুরুর নিকট—ব্রহ্মার ভাষা প্রসিদ্ধ আদি জগদ্গুরুর নিকট আসিয়াও হৃদয়ে অন্তাভিলাষ থাকিলে চুইটি শিষ্য চুই ভাবে সদ্গুরুর উপদেশের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করে। অস্তুরগণের রাজা বিরোচন ব্রহ্মার বাক্যের প্রকৃত-মর্ম্ম বুবিতে না পারিয়া গুরুর দোহাই দিয়া গুরুদেবের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতবাদকেই গুরু ও শাস্ত্রের মত বলিয়া প্রচার করিয়াছিল,—বহু অস্থুর তাহার মতের গ্রাহক হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। আর, দেবতাগণের ্রাজা ইন্দ্র অসহিষ্ণু না হইয়া প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার ঘারা আত্মতত্ত্বের অনুশীলন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রাবণ সম্পূর্ণ না হওরা পর্যান্ত 'গুরুদেবের সব কথা বুঝিয়া ফেলিয়াছি',—এইরূপ বিচার করিয়া অস্থর-সমাজের উপর প্রভুত্ব করিবার অভিলাষী হন -নাই।. গুরুপাদপদ্মে শরণাগত ও শুশ্রামু শিশুই আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। সদ্গুরুর নিকট প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবনরপ সমিধ্ লইয়া আসিবার অভিনয় করিয়াও হৃদয়ে অন্য ,

অভিলাষ থাকিলে গুরুদেবের বিরুদ্ধ মতেরই প্রচারক হইয়া যাইতে হয়। এক গঙ্গার ভটেই আত্র ও নিম্ববৃক্ষ অবস্থান করিয়া এক গন্ধার জলই পান করিয়া থাকে। কিন্তু আত্রবৃক্ষ স্থ্যিন্ট-ফল °ও নিম্বর্ক্ষ তিক্ত-ফলই প্রসব করে। ইহাতে গঙ্গার জলের কোন দোষ নাই বা গঙ্গার দান-কার্য্যেও কোন কুপণতা নাই; কিস্তু-আধারের যোগাতানুসারে বিভিন্ন ফল প্রসূত হইরা থাকে। ভজ্রপ একই সদৃগুরুর নিকট আসিয়াও কেহ যথার্থ কৃষ্ণতত্ত্বিৎ হইতে পারেন, আর কেহ বা গুরুদেবের বিরুদ্ধ-মতের প্রচারক হইরা শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। প্রেমকল্লতরুর মূল শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীর নিকট শ্রীল ঈশবপুরী ও রামচন্দ্রপুরী উভয়েই আসিলেন। উভয়েই তাঁহার নিকট সন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এইরূপ সদৃগুরুর কুপা-লাভের অভিনয় করিয়াও রামচন্দ্রপুরী বঞ্চিত অর্থাৎ নির্বিশেষবাদী আধ্যক্ষিক ও শ্রীল ঈশ্বরপুরী যথার্থ কৃপা-প্রাপ্ত অর্থাৎ ঐত্তিরুপাদপদ্মে সম্পূর্ণ শরণাগত হইরাছিলেন।

> "সেই হৈতে ঈশ্বরপুরী—'প্রেমের সাগর'। রামচক্রপুরী হৈল সর্বনিন্দাকর॥ মহদক্তগ্রহ-নিগ্রহের 'সাক্ষী' ছই জনে। এই ছই দ্বারে শিখাইলা জগজনে॥"

> > —শ্রীচৈ হস্তচরিতামৃত আ ৮।২৯-৩০

#### নচিকেতাঃ

তাতি প্রাচানকালে রাজপ্রবা ঔদ্দালকি স্বর্গলাভের আশায়

'বিশ্বজ্বিৎ'-যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়া সর্বব্দ্ধ দান করিয়াছিলেন।

ঔদ্দালকির নচিকেতাঃ নামে এক পুক্র ছিলেন। নচিকেতাঃ বালক

ইইলেও খুব বৃদ্ধিমান্ ও সত্যনিষ্ঠ ছিলেন। যথন তাঁহার পিতা
কতকগুলি অকর্মণ্য গাভীকে ( যাহারা ত্র্প্ধ-দানে ও সন্তান-উৎপাদনে অসমর্থ ইইয়া পড়িয়াছে ) দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করিতে
উত্তত ইইলেন, তখন নচিকেতাঃ মনে মনে বিচার করিলেন,—

"যিনি এই অকর্মণ্য গাভীগুলিকে দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করিবেন,
ভিনি নিশ্চরই 'অনন্দা'-নামক নিরানন্দলোকে গমন করিবেন।"

নচিকেতাঃ এইরূপ বিচার করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা! আপনি কোন্ ব্যক্তির দক্ষিণা-স্বরূপ আমাকে দিবেন ?" মহারাজ তাঁহার এই প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না দেখিয়া নচিকেতাঃ পুনরায় পিতাকে সেই প্রশ্নই করিলেন। বিতীয়বারেও কোন উত্তর না পাইয়া নচিকেতাঃ তৃতীয়বার ঐ একই প্রশ্ন করিলে মহারাজ ওদ্দালকি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—"আমি তোমাকে যমের নিকট দিব।"

পিতার এই কথা শুনিয়া নচিকেতাঃ একান্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—"আমার পিতার যে-সকল পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হইরে, আমি ভাহাদিগের মধ্যে প্রথম, আর বাহারা মৃত্যুমুথে পতিত হইয়াছে—এইরূপ অনেকের মধ্যে মধ্যম। অভএব, আমি প্রথমতঃ বা মধ্যমতঃ য্যালয়ে গমন করিতেছি। যুমের এমন কি কার্য্য আছে, যাহা পিভা আমাকে দিয়া সাধন করাইবেন ?"

এইরূপ চিন্তা করিয়া নচিকেতাঃ পিতাকে বলিলেন,—"পূর্বব-পুরুষগণ যেরূপে যমালয়ে গমন করিয়াছিলেন, তাহা আলোচনা করিয়া এবং তাঁহাদিগের পরবর্তী বর্তমান পুরুষেরা যেরূপে য্মালয়ে গমন করিভেছেন, তাহাও আলোচনা করিয়া দেখিভেছি, মমুষ্য শস্তের আয় জীর্ণ হইয়া মরিয়া যায় এবং উহার আয় পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। অভএব যমালয়ে গমন করিতে আমার কোনও কফ্ট নাই।"

পিতৃসত্য-পালনের জন্ম নচিকেতাঃ যমালয়ে গমন করিলেন।

যম তখন গৃহে ছিলেন না, নচিকেতাঃ যমের গৃহে তিন রাত্রি

অবস্থান করিলেন। পরে যম গৃহে ফিরিয়া আদিলে যমের পত্নী

যমকে বলিলেন,—"আমাদিগের গৃহে একজন অভিথি অভুক্তাবস্থায় রহিয়াছেন, তাঁহার সৎকার করা কর্ত্তব্য।" যম নচিকেতার

যথোচিত সৎকার ও পূজা করিয়া বলিলেন,—"তুমি আমার গৃহে

অতিথি হইয়া তিন রাত্রি উপবাসী আছ। ইহাতে আমার অপরাধ

হইয়াছে। এজন্ম তুমি এক একটি রাত্রির জন্ম এক একটি বর
প্রার্থনা কর।"

তথন নচিকেতাঃ বলিলেন,—"হে যমরাজ, আমি প্রথম বরে প্রার্থনা করিতেছি যে, আমার পিতা আমার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছেন,

তিনি যেন সেই ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রসন্ধতিত্ত হন এবং আমি যথন আপনার নিকট হইতে গৃহে ফিরিয়া যাইব, তখন যেন ভিনি আমাকে চিনিতে পারিয়া সেংহর সহিত সম্ভাষণ করেন।' যম 'তথাস্তা' বলিয়া সেই বর প্রদান করিলেন। তখন নচিকেতাঃ বলিলেন,—''স্বর্গলোকে কোন ভয় নাই; সে-স্থানে আপনি শিক্ষকরূপে অবস্থান না করায় লোকসমূহ ভয়গ্রস্ত হয় না। তথার লোকের ক্ষুধা, তৃষ্ণা



বা অভাব নাই, সকলেই আনন্দ উপভোগ করেন। যে অগ্নির সাহায্যে লোকে স্বর্গে গমন ও অমরত্ব লাভ করিতে পারে, আপনি-আমাকে সেই অগ্নিবিষয়ক বিজ্ঞান দান করুন,—ইহাই আমার প্রার্থিত দ্বিতীয় বর।"

ষমরাজ বলিলেন,—"তুমি ষে-অগ্নির কথা বলিতেছ, সে-অগ্নি অনস্ত বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তির সাধন ও নিখিল-বিশ্বের আশ্রয়।" যম নচিকেতাকে সেই অগ্নির বিষয় বলিলেন; নচিকেতাঃ যমের উপদেশ অবিকল আবৃত্তি করিলেন। যম তাঁহাকে শিয়্যের উপযুক্ত জানিয়া ও তাঁহার ব্যবহারে সম্ভুষ্ট হইয়া পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত তিনটা বর ব্যতীত আরও একটি বিশেষ বর প্রদান করিয়া।
কহিলেন,—"তুমি যে অগ্নির বিষর জানিতে চাহিয়াছ, সেই অগ্নি
তোমার নামেই প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি এখন তৃতীয় বর প্রার্থনা
কর। তখন নচিকেতাঃ বলিলেন,—"কেহ কেহ বলেন—আত্মা
আছেন, কেহ বলেন—আত্মা নাই। এ-সম্বন্ধে আমি আপনার
উপদেশ ও সিদ্ধান্ত জানিতে ইচছা করি।"

যম বলিলেন,—"এ-বিষয়ে পূর্বের দেবতারাও সংশ্রাপন্ধ হইরাছিলেন। এই বিষয়টি অভি সূক্ষা; আমাকে এজন্য আর অপুরোধ করিও না। তুমি অন্য যে-কোন বর প্রার্থনা কর—তোমাকে শতায়ঃ, পূল্র-পৌল্র, বহু গাজী, পশু, হস্তী, অন্ম, বিস্তীর্ণ রাজ্য, ন্বর্গ এবং তোমার যত বৎসর ইচ্ছা হয়, তত বৎসরের পরমায়ঃলাভের বর প্রদান করিতেছি, পৃথিবীতে মনুষ্যদেহে যে-যে কামনা অত্যম্ভ তুল্লভি, তুমি ইচ্ছানুসারে সেই সকল প্রার্থনা করিতে পার; রূপ-যৌবনসম্পন্না, নানাগুণে অলঙ্কতা, বাছ্যম্ভাবিদী, রথাদিযুক্তা রমণীসমূহ তুমি প্রার্থনা করিতে পার—তুমি ইহাদের সহিত পরমন্থে জীবন যাপন করিতে পারিবে; আমি তোমাকে এখনই এই সকল বর দিতেছি। তুমি কেবল মৃত্যুবিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না; কারণ, ইহা অতি গোপনীয়।"

যম নচিকেতাকে এইরপ নানা প্রলোভন দেখাইলেন।
নচিকেতাঃ বলিলেন,—"হে যমরাজ! আপনি আমাকে যে-সকল
বস্তুর লোভ দেখাইতেছেন, আমি তাহা কিছুই চাহি না। কারণ,
ঐগুলি সকলই মৃত্যুর অধীন, কিছুই থাকিবে না। আজ যে-

সকল পুত্র আছে, কালই ভাহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইবে। আপনি যদি শভ বৎসর, সহস্র বৎসর বা অযুত বৎসর তাহাদের अत्रभाष्ट्रः लाट्डिन वन थानान करतन, छथाि উহাদের বিনাশ হুইবে। অনন্তকালের তুলনায় অযুত বৎসর কভটুকু, আর পুত্রাদি পালন ও বক্ষণের জন্ম সমগ্র ইন্দ্রিয়ের তেজঃ নফ হইয়া যায় কত শক্তির কর হয়। রথ, হস্তী, অশ্ব, কামিনী, পৃথিবী বা স্বর্গের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য আপনারই থাকুক, উহাতে আমার কিছুমাত্র প্রয়েজন নাই। ধন-সম্পত্তি মনুয়াকে কখনও তৃপ্তি দিতে পারে না। বিশেষতঃ আমি যখন আপনার ভায় মহাপুরুষের দর্শন পাইরাছি, তখন আমার যাবতীয় ঐশ্ব্য ও পরমায়ুঃ আনুষঞ্চিক-ভাবেই লাভ হইয়াছে, ভজ্জন্য পৃথক্ প্রার্থনার প্রয়োজন কি ? হে যম! আমি অন্ত কিছুই প্রার্থনা করি না,—আমাকে কেবল সেই আত্মার কথা বলুন। দীর্ঘকাল জীবিত থাকাও চুঃখের হেতু; উহা কোন বৃদ্ধিমান্ লোকই প্রার্থনা করে না; কারণ, বয়স অধিক হইলে জনা-ব্যাধি শনীরকে আক্রমণ করে, তাহাতে অশান্তি ভিন্ন শান্তি লাভ হয় না। কেহ কেহ ভাগ্যফলে স্কুন্থ থাকিলেও এই পৃথিবীতে খুব বেশী দিন একভাবে জীবন অভি-বাহিত করিতে পারে না। হে যমরাজ। 'আত্মা আছে কি না',— লোকে যে এইরূপ সন্দেহ করিয়া থাকে, আমার মঙ্গলের নিমিত্ত আমি সেই আত্মতত্ত্বের উপদেশই শ্রেবণ করিতে ইচ্ছা করি। পর-লোক-সম্বন্ধীয় যে বর অতি গোপনীয়, তাহা ব্যতীত অন্য কোন न्त्रहे जामि প्रार्थना कत्रिव ना, जानिरवन।"

30

আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্ম নচিকেতঃকে এইরূপ একনিষ্ঠ দেখিয়া যমরাজ বলিলেন,—"তুমি 'প্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহা আপাত-প্রীতিকর, 🖟 ভাহা পরিভ্যাগ করিয়া 'শ্রেয়ঃ' অর্থাৎ যাহা পরিণামে মঙ্গলকর, তাহা জানিতে উন্নত হইয়াছ, তজ্জ্ব্য ভোমাকে প্রশংসা ুকরিতেছি। ভগবানের সেবাই—'শ্রেয়ঃ' বা মম্মল, আর স্ত্রী-পুত্র, ঐশর্য্য প্রভৃতি কাম্যবস্তু—প্রেয়: এই তুইটি পরস্পর পৃথক্। ইহার মধ্যে যিনি শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন, তাঁহারই ভব-বন্ধনের মোচন হয়, আর যিনি প্রেয়ঃ কামনা করেন, তিনি পরম-প্রয়োজন হইতে ভ্রম্ট হইয়া ভব-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকেন। শ্রেয়ঃ ও প্রেরঃ উভয়ই মনুষ্যকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ এই তুইটিকে ভালরূপে জানিয়া কোন্টির দারা বন্ধন হয় ও কোন্টির দারা সংসার হইতে মুক্তি হয়, ভাহা বিচার করেন। ধার ব্যক্তি আপাত-প্রীতিকর বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়াও প্রিণামে যাহা মঙ্গলজনক, সেইরূপ বস্তুকেই বরণ করেন। আর মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি যে-সকল জাগভিক বস্তু লাভ করিতে পারে নাই, তাহা লাভ করিবার জন্ম প্রচেষ্টা এবং যাহা লাভ করিয়াছে, তাহা রক্ষা করিবার জন্ম প্রাণপাত করিয়া প্রেয়:কেই প্রার্থনা করে। ভোমাকে কোনপ্রকার প্রেয়ের কামনা লুব্ধ করে নাই দেখিয়া আমি ভোমাকে একান্ত ব্রহ্মবিগ্রাভিলাষী জানিলাম। অন্ধ যেরূপ অন্ধকে পথ দেখাইলে গন্তব্য স্থানে যাইতে পারে না, সেইরূপ ষে-সকল মনুষ্য অবিভার মধ্যে থাকিয়া আপনাদিগকে বুদ্ধিমন্ত বুলিয়া পরিচয় প্রদান করে ও পণ্ডিত মনে করিয়া থাকে, সেই-

সকল কুটিলগতি মূঢ়ব্যক্তিও আপাত-প্রীতিকর বস্তুতে মুগ্ধ হইয়া স্বর্গ-নরকাদিতে ভ্রমণ করে, তাহারা অভীষ্টস্থানে যাইতে পারে না বা কাহাকেও প্রকৃত পথ দেখাইতে পারে না। ঐসকল মোহ-গ্রস্ত ব্যক্তির নিকট পরলোক-প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় সাধন বা আত্ম-তত্ত্ব প্রকাশিত হয় না। ঐসকল ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্ম এই পৃথিবী 🛼 ব্যতীত আর কোন পরলোক ও বাস্তব-সভ্য নাই, এই প্রকার বিবেচনা করিয়া পুনঃ পুনঃ মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। আত্মার কথা অনেকেরই কর্ণে উপস্থিত হয় না, আবার শ্রবণ করিয়াও অনেকেই ভাহাকে অনুভব করিতে পারেন না : কারণ, আত্মতত্তবিৎ উপদেশক বা সদ্গুরু অত্যন্ত তুর্লভ। যদিও সেইরূপ গুরু বা উপদেশক কর্দাচিৎ সৌভাগ্যক্রমে লাভও হয়, কিন্তু উহার শ্রোভা বা শিষ্য অত্যন্ত তুল্লভি। হে নচিকেতঃ ! ভগ-বানের তত্ত্ব জানিবার জন্ম যে স্থদুচুমতি লাভ করিয়াছ, উহাকে শুক্ষ-তর্কের দারা বিনষ্ট করিও না। ভগবস্তুক্তিতে শুকতর্ক আনয়ন করিলে ভক্তিবৃত্তি বিনষ্ট হয়। আমি ভোমাকে নানা-ভাবে প্রালুব্ধ ও আত্মতত্ত্ব হইতে বঞ্চিত করিবার চেফা করিয়া-ছিলাম ; কিন্তু তুমি ভাছাতে ধৈৰ্ঘাচ্যুত না হইয়া পরীক্ষায় উত্তীৰ্ণ হইয়াছ। সম্বন্ধজ্ঞানহীন, শ্রান্ধাহীন মনুয়া কখনও সেই নিত্য-আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। যে-ব্যক্তি মহাজনের নিকট হইতে আত্মতত্ত্ব শ্রেবণ ও তাহা অবধারণ করেন, তিনিই সেই আনন্দময় ভগবান্কে প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, ভোমার প্রতি বৈকুঠের দার উন্মুক্ত্য

হইয়াছে।" নচিকেডাঃ বলিলেন,—"হে যমরাজ ! আমার প্রশংসার কোন প্রয়োজন নাই। আপনি.বাঁহাকে ধর্ম ও অধর্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য ও কারণ হইতে ভিন্ন এবং ভূত ও ভবিশ্বৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া অবগত হইয়াছেন, সেই বস্তুর উপদেশ করুন।"

যমরাজ বলিলেন,—"সমগ্র বেদ ঘাঁহার সরূপ মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, যাঁহার প্রীভির উদ্দেশ্যে তপস্থা ও অগ্নি-ফৌমাদি কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন এবং যাঁহার প্রীভির নিমিত্ত ব্রন্মচারিগণ বেদ অধ্যয়ন ও আচার্ঘ্য-সেবারূপ ব্রন্মচর্যাদিব্রছ ধারণ করেন, আমি সেই ত্রন্ধের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণন। করিতেছি, —'ওঁ'-কেই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া জানিবে; এই অক্ষরই অবিনাশি-ব্রহ্ম এবং ইহাই 'পর্মাক্ষর' বলিয়া প্রসিক্ষ ; ইহাই সকলের প্রধান ও পরম আশ্রয়। এই আশ্রয়কে জানিতে পারিলেই জীব ত্রন্মলোকে পূজিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের বেরূপ · জন্ম-মৃত্যু নাই, ভদ্ৰপ ভগবান্কে বিনি জানেন, সেই জাবাত্মারও জন্ম-মৃত্যু নাই। ভগবংস্বরূপ শব্দুব্রহ্ম বা নামব্রহ্মের নিকট শরণাগতিই জীবের মঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায় ও উপেয়। এই পরমাজাকে পাণ্ডিভ্য বা বুদ্ধিবলে লাভ করা যায় না, বহু বহু ্রত্রবণ করিয়াও ইনি উপলব্ধির বিষয় হন না ; কিন্তু একান্ত শরণা-গত य-জोवरक मिर शत्र वेख ज्ञानेकात करतन, जांशांतर निकरे সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্ম। নিজতমু প্রকাশ করেন; ইহাই বিষ্ণুর পরমপদ-প্রাপ্তি।

#### জানশ্রুতি ও রৈক

'ক্তিশ্নশ্রুতি' নামে এক রাজা ছিলেন। 'সর্ববত্র সর্বব-লোকে তাঁহার অন্ন ভোজন করিবে'—এই উদ্দেশ্যে তিনি বহু পাস্থশালা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তিনি সর্ববশ্রেষ্ঠ দাতা বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

দেবর্ষিগণ সেই দানশীল রাজার গুণে অত্যন্ত সম্ভুক্ট হইরা তাঁহার উপকার করিবার জন্ম একদিন গ্রীম্মকালের রাত্রিতে কভকগুলি হংসের রূপ ধারণ করিয়া শ্রোণীবদ্ধভাবে আকাশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। গ্রীম্মকাল বলিয়া রাজা প্রাসাদের ছাদে শয়ন করিয়াছিলেন। হংসরূপধারী দেবর্ষিগণ রাজার ঠিক্



উপরিভাগে আকাশে
উড়িতে লাগিলেন।
ঐ হংসঞানীর মধ্যে
সকলের পশ্চাদ্বর্ত্তী
হংসটি সকলের
অগ্রবর্ত্তী হংসটীকে
ডাকিয়া বলিল,—
"তুমি কি জান না,

মহারাজ জানশ্রতির ডেজ: আকাশ পর্যান্ত বিস্তৃত রহিয়াছে গু তুমি অভিক্রেম করিয়া যাইওনা, ইঁহার ভেজে দগ্ধ হইবে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

অগ্রবর্ত্তী হংসটী বলিল,—"এই ব্যক্তি এমন কে বে, তুমি ইঁহার বিষয় এরূপ বলিতেছ ?. এ যেন শকটবান বৈক !"

হংস জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি যে শকটবান্ বৈক্লের কথা বলিভেছ, তিনি কে ?" বিতীয় হংস বলিল,—"যাহা কিছু জ্ঞানের বিষয় আছে বলিয়া লোকে মনে করে, বৈক তাহা সকলই জ্ঞানেন, ইহাই বৈক্লের সংক্লিপ্ত পরিচয়।"

মহারাজ জানশ্রুতি এই সকল কথোপকথন শুনিতে পাইলেন।
তিনি শ্বাা হইতে উঠিয়া তাঁহার সারথিকে বলিলেন,—"তুমি
শ্কটবান্ রৈকের অন্বেষণ কর; হংসের মুথে শুনিয়া আমি তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি।" সারথি অনেক অমুসন্ধান
করিয়াও রৈককে না পাইয়া রাজার নিকট উহা জানাইল। রাজা
বলিলেন,—"যে-দ্বানে সাধুগণ থাকেন, সেই সকল নির্জ্জন স্থানে
অন্বেষণ কর।" সারথি রাজার আদেশে পুনরায় অন্বেষণ করিতে
করিতে একটি নির্জ্জন স্থানে দেখিতে পাইল,—একটি শকটের
নিম্নে একজন লোক তাঁহার গায়ের থোস-পাঁচড়া চুল্কাইতেছেন।
সারথি তাঁহাকে দেখিয়া জিজ্জাসা করিল,—"আপনি কি শকটবান্
রৈকের সংবাদ জানাইল।

জানশ্রুতি ছয়শত গাভী, এক গাছি স্থবর্ণ-হার ও একটা রথ উপহার-স্বরূপ লইয়া রৈক্কের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং ঐগুলি তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া বলিলেন,—"আপনি যে দেবভার উপাসন। করেন, আমাকে সেই দেবভার বিষয়ে উপদেশ প্রদান করুন।" ইহা শুনিরা রৈক জানশ্রুতিকে বলিলেন,—"রে শূদ্র ! তুমি শোকে আচ্ছর হইরাছ। অতএব এখন আর তুমি ক্ষত্রির নহ, ভোমাকে শৃদ্রই বলিব। এই সকল গাভী, হার ও রথ ভোমারই শাকুক।" তখন রাজা পুনরায় বিবেচনা করিরা এক সহস্র গাভী, একগাছি স্থবর্ণ-হার, একখানি রথ ও নিজের কন্সাকে লইরা মুনির ক্ নিকট গমন করিলেন ও বলিলেন,—"আপনি এই সকল বস্তু গ্রহণ করুন। আমার এই কন্সাকে ভার্যারূপে স্বীকার করুন এবং এই গ্রামখানিকে আপনার আশ্রমের স্থানরূপে গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। আমাকে আপনার দেবভার সম্বন্ধে শিক্ষা

রৈক রাজাকে পুনরায় বলিলেন,—"রে শোকার্ত্ত শূদ্র ! গুরু-শুশ্রাষা ব্যতীত কি কেবল দক্ষিণা-ঘারা জ্ঞান-লাভের অভিলাষ করিয়াছ ?" বৈক ইহা বলিয়া রাজাকে প্রাণ-বিভা উপাদেশ করিলেন।

শ্রুতি এই উপাখ্যানের দারা শিক্ষা দিয়াছেন যে, কেবল যে ব্রাক্ষণের পুত্র ব্রাক্ষণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র বৈশ্য, শৃত্রের পুত্র শৃত্র বলিয়া পরিচিত হয়, তাহা নহে; লক্ষণের দারাও বর্ণ নিরূপিত হইয়া থাকে—ইহাই বৈজ্ঞানিক, স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয় রীতি। মহারাজ জ্ঞানশ্রুতির বিস্তৃত রাজ্য থাকিলেও এবং তিনি দানশীল বলিয়া বিখ্যাত হইলেও, বিশেষতঃ বহু গাভী, স্বর্ণ-হার, অশ্বসংযুক্ত রথ, রাজকুমারী ও গ্রাম প্রভৃতি লইয়া বৈক্ত-মুনির নিকট উপন্থিত থাকিলেও এই সকল প্রভাক্ষ করিয়াও

মহামুনি রৈক জানশ্রুতিকে শোকে অভিভূত জানিয়া 'শূদ্র' নামেই প্রথমতঃ আহ্বান করিলেন। জানশ্রুতি যখন জানিতে পারিলেন, রৈক-মুনির সম্মানের নিকট তাঁহার যশঃ অতি সামান্ত, তখন তাঁহার ক্রদয়ে শোক উৎপন্ন হইরাছিল। যখন রৈক দেখিলেন, জান-শ্রুতির ক্রদয় সাময়িকভাবে শোকে আচ্ছন্ন হইলেও তাঁহার ক্রদয়ে গুরুসেবা-বৃত্তি প্রকাশিত হইয়াছে, তখন তিনি জানশ্রুতিকে প্রাণ-বিল্লা উপদেশ প্রদান করিলেন।

্রই আখ্যায়িকা হইতে আর একটি শিক্ষণীয় বিষয় এই বে,
বাহ্য-আকৃতি বা আচার-ব্যবহার দেখিয়া সদ্গুরুর গুরুত্ব নির্ণয়
করা বায় না। গুরুদেবে মনুষ্য-বৃদ্ধি করিলে অপরাধ হয়।
রৈক্ষকে একটি শকটের নিম্নভাগে অবস্থিত বা তাঁহার গায়ে
খোস-পাঁচড়া হইয়াছে এবং তিনি সেইগুলি চুলকাইতেছেন
দেখিয়া য়াজা জ্ঞানশ্রুতি পরব্রহ্মবিদ্ গুরুদেবে প্রাকৃত-বৃদ্ধি করেন
নাই। রৈক্ষদেব দেহাসক্ত জীবের য়ায় নিজের শরীরের স্থখ-তুঃখ
লইয়াই বাস্ত আছেন। প্রভাক্তরানের ঘায়া এই কয়না করিলে
জ্ঞানশ্রুতি রাজা প্রাণ-বিদ্যা-রহন্য জ্ঞানিবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত
হইতেন।

প্রায় ২৫।৩০ বৎসর পূর্বের অবধৃত-কুলশিরোমণি শ্রীল গৌর-কিশোরদাস গোস্বামী প্রভু সহর নবন্ধীপের ধর্ম্মশালার এক পায়-খানায় অবস্থানের লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু শ্রীঅঙ্গে কণ্ডুরসা-ব্যাধি-প্রকাশের লীলা করিয়া-• ছিলেন। ইঁহাদের প্ররূপ লীলার মর্ম্ম প্রভাক্ষজানে ব্ঝিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের প্রতি প্রাকৃত-বৃদ্ধি করিলে বঞ্চিত হইতে হইবে। জানশ্রুতির রৈক্ষ-মুনির প্রতি সেইরূপ মনুষ্ম-বৃদ্ধির উদয় না হওয়ায় এবং তিনি তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে শরণাগত হওয়ায়, বিশেষতঃ শ্রীগুরুদেবের তিক্ত-বাক্য-শ্রুবণে নিরুৎসাহিত না হওয়ায়, জানশ্রুতিকে যোগ্যপাত্রজ্ঞানে রৈক্মুনি জ্ঞানোপদেশ করিয়াছিলেন। রৈক্মুনি জানশ্রুতিকে জানাইয়াছিলেন যে, কেবল জাগতিক বস্তুসমূহ দক্ষিণা-স্বরূপ সমর্পণ করিলেই গুরু-সেব। হয় না। সর্ববাত্মসমর্পণের সহিত গুরু-শুশ্রুমা অর্থাৎ গুরুদেবের বাণী-শ্রুবণের ইচ্ছা ব্যতীত ব্রক্ষাবিত্যা লাভ হয় না।

#### সত্যকাম জাবাল

ক্রবালা নামে এক বিধবার একটি অল্পবয়ক্ষ পুত্র একদিন ।

মাতাকে ডাকিয়া বলিল,—"মা! আমি ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুগৃহে ।

বাস করিব। আমার গোত্র কি ?"

জবালা পুত্রকে বলিল,—"বৎস! তোমার কোন্ গোত্র, তাহা।
আমি জানি না। যৌবনে আমি পরিচারিকারপে বহু (লোকের)
পরিচর্য্যা করিছে করিছে তোমাকে লাভ করিয়াছি। কাজেই তুমি
কোন্ গোত্রে উৎপন্ন হইয়াছ, তাহা আমি জানি না। আমার নাম
জবালা, তোমার নাম সভ্যকাম, ইহাই তুমি তোমার আচার্য্যকে
বলিও।"

সত্যকাম আচার্গ্য ঋষি হারিক্রমত-গৌতমের নিকট গমন করিয়া তাহার গুরুগৃহে বায়ের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। গৌতম বালককে গোত্র জিজ্ঞাসা করিলে বালক বলিল,—"ভগবন্! আমার গোত্র কি, তাহা আমি জ্ঞানি না। আমি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার যৌবনাবস্থায় পরি-চারিকারপে বহু পরিচর্য্যা করিতে করিতে আমাকে পুক্ররূপে লাভ করিয়াছেন। আমার মাতার নাম—জবালা এবং আমার নাম—সত্যকাম।"

বালকের মুখে এইরপ নিক্ষপট ও সরল বাক্য শুনিয়া গৌতম অতিশয় সম্প্রন্ট হইয়া বলিলেন,—"অব্রাক্ষণ কখনই এইরপ সরল ও নিক্ষপটভাবে সত্য কথা বলিতে পারে না। তুমি যজ্ঞের কাষ্ঠ লইয়া আইস। আমি তোমাকে উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিব। তুমি সত্য হইতে বিচলিত হইও না।"

এই কথা বলিয়া ঋষি গোতম সত্যকামকে উপনয়ন প্রদান করিলেন এবং তাহার উপর সেবার ভার অর্পণ করিলেন। গোতম নিজের গোশালা হইতে চারিশত তুর্বল ও কৃশ গাভী বাহির করিয়া ঐ গাভীগুলিকে চরাইতে দিলেন। গাভীগুলি লইয়া যাইবার সময় সত্যকাম বলিলেন,—"আমি চারিশত গাভীকে একসহন্র না করিয়া ফিরিব না।" ক্রমে সত্যকামের সেবা-ফলে গাভীগুলি এক সহত্রে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল।

এই সময় একদিন একটী বৃষ সভ্যকামকে ভাকিয়া বলিল,—

• "সৌম্য! আমাদের সহস্র সংখ্যা পূর্ণ হইরাছে। তুমি এখন

26

আমাদিগকে আচার্য্যের গৃহে লইরা চল।" ঐ ব্যের মধ্যে বায়ুদেবতা আবিষ্ট ছিলেন। তিনি সভ্যকামকে ডাকিয়া ত্রন্যের একপাদ-বিভূতির কথা উপদেশ করিলেন এবং অগ্নি সভ্যকামকে বিতীয় পাদের উপদেশ করিবেন, জানাইলেন। পরদিন সভ্যকাম গাভীগুলিকে লইয়া গুরুগৃহের দিকে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে পথে যেয়ানে সন্ধ্যা হইল, সভ্যকাম সেই স্থানে গরুগুলি রাখিয়া অগ্নি প্রজ্জলিত করিলেন। অগ্নি তখন সভ্যকামকে ডাকিয়া ত্রন্যের বিতীয় পাদ বিভূতির কথা বলিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, হংসরুপী স্র্য্য সভ্যকামকে ত্রন্যের তৃতীয় পাদের কথা উপদেশ করিবেন।

পরদিন সত্যকাম গাভী-সমূহ লইয়া গুরুগৃহের অভিমুখে
গমন করিতে করিতে যে ছানে সন্ধ্যা হইল, সেই ছানেই গাভীগুলিকে বাঁধিয়া রাখিয়া অগ্নির পশ্চাদ্ভাগে পূর্ববমুখে উপবেশন
করিলেন। হংস সত্যকামের উপরিভাগে আসিয়া ব্রক্ষের তৃতীয়
পাদের কথা উপদেশ করিলেন এবং বলিলেন যে, প্রাণদেবতা
'মদ্গু' নামক জলচর পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া সত্যকামকে
চতুর্থ পাদের উপদেশ প্রদান করিবেন।

সভাকাম পরের দিন গুরুগৃহের দিকে যাইছেছিলেন।
বে-স্থানে সন্ধ্যা হইল, সেই স্থানেই অগ্নি জ্বালিয়া পূর্বের আয়
উপবেশন করিলেন। প্রাণ 'মদ্গু' পক্ষীর রূপ ধরিয়া ব্রক্ষেরক্তুর্থ-পাদের কথা উপদেশ করিলেন।

নত্যকাম এইরূপে ত্রন্ধাবিৎ হইয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া আদিলেন।
আচার্য্য গৌতম সত্যকামকে দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, সত্যকাম
নিক্ষপট সেবা ও প্রবণের ফলে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়াছেন।
গৌতম সভ্যকামকে জিজ্ঞাসা করিলে,—"তোমাকে কে পরত্রন্ধের বিষয় উপদেশ করিল ?" সত্যকাম বলিলেন,—"মনুষ্যু ভিন্ন অন্যে আমাকে ইহা উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা
উপদেশ করিলেও আমার সিদ্ধিলাভের জন্ম পুনরায় আপনি
উপদেশ করেন। কারণ, আমি শুনিয়াছি,—"আচার্য্যের উপদিষ্ট্য

সত্যকামের এই কথা শুনিয়া আচার্য্য পূর্বব-কথিত বিভাই পুনরায় উপদেশ করিলেন। সত্যকাম তাহা শ্রহ্মার সহিত শ্রেবণ করায় তিনিও আচার্য্য হইলেন। উপকোশল নামক মুনি আচার্য্য সত্যকামের নিকট হইতে ব্রহ্মবিভা শিক্ষা করিতেক লাগিলেন।

জবালা ও সভ্যকামের এই উপাখ্যান হইতে শিক্ষা করিবার বিষয় আছে। শ্রুভি সরল ও নিক্ষপট সভ্যবাদিতাকেই 'ব্রাহ্মণতা' বলিয়াছেন। সভ্যকাম যৌবনে বহু (লোকের) পরিচর্য্যাকারিণী একটি পরিচারিকার পুত্র হইলেও আচার্য্য গৌতম সভ্যকামকে নিক্ষপট ও সরল দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে উপনয়ন প্রদান করিয়া গুরুসেবায় ও ব্রক্ষজ্ঞানলাভে অধিকার দিয়াছিলেন। অভএব ক্রবল যে ব্রাহ্মণের পুত্রই 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া গৃহীত হইবে, ভাহা নহে। যে-কোন কুলোভূত বা অজ্ঞাত-গোত্র ব্যক্তিরও বৃত্ত, স্বভাব বা লক্ষণের দ্বারাই ব্রাক্ষণতা নিরূপিত হয়। ইহা সামাজিক ব্রাক্ষণতা নহে, পরস্তু মহাভাগবতবর গুরুদেবের দাস্তস্চক পারমার্থিক ব্রাক্ষণতা।

সত্যকামের গুরুসেবার আদর্শ প্রত্যেক নিক্ষপট ব্যক্তিরই 🛴 'অনুসরণ করা কর্ত্তব্য। সভ্যকাম কিরূপ উৎসাহের সহিত নিজের স্থ্ ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে বিন্দুমাত্র না ডাকাইয়া গুরু-দেবের গাভীসমূহকে পুষ্ট ও বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন! 'যখন ব্রন্দের সাক্ষাৎকার করিতে গুরুগৃহে আসিয়াছি, তখন বসিয়া বসিয়া কেবল খ্যান করিব'—সভ্যকামের এইরূপ ভূর্ববুদ্ধি হয় নাই। তিনি গুরুদেবের গোধন-সমূহ কি করিয়া বদ্ধিত হইবে, সেই ব্রত স্থপুভাবে উদ্যাপন করিয়াছিলেন। নিক্ষপটভাবে গুরুসেবার সহিত ভিনি ভগবানের তত্ত্ব-সমূহ উপলব্ধি করিতে-ছিলেন। তাঁহার এইরূপ নিক্ষপট গুরু-সেবায় সম্ভুফ্ট হইরা আচার্য্যের ইচ্ছান্নই দেবভাগণ তাঁহাকে ভগবানের ওত্ত্বসমূহ শ্রবণ করাইয়াছিলেন। তথাপি তিনি দান্তিক না হইয়া আবার শ্রীগুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া সেই সকল কথাই শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে সাক্ষান্তাবে শুনিয়াছিলেন। ইহা দারাও সত্যকাম আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন যে, মহান্ত-গুরুর নিকট হইতে সকলকেই সাক্ষান্তাবে ভগবানের কথা শুনিতে হইবে। এইরূপ সরল, নিক্ষপট, গুরু-সেবারত দীনচিত্ত ব্যক্তিই অপরের মঙ্গল করিতে পারেন। তিনিও আচার্য্য হইয়া গুরুদেবের বাণীর বক্তা

-03

উপমন্ত্য

·হইতে পারেন। জগতে এইরূপভাবে গুরু-শিয়্য-পরস্পরারই বা শ্রোত-পথেই নিত্য আম্নায়ধারা প্রবাহিতা থাকে।

# উপমন্ত্য

ত্ম ব্যাদধৌম্য মুনির উপমন্যা-নামে এক শিশু ছিল।
উপমন্যা গুরুদেবের আদেশে তাঁহার গোধন রক্ষা ও গোচারণ
করিতেন। গুরুদেব উপমন্যাকে আদেশ করিয়াছিলেন যে, সে
দিবা-ভাগে গোচারণ করিয়া সন্ধ্যাকালে গুরুগৃহে ফিরিয়া আসিবে।



তদনুসারে উপমন্যু প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে গুরু-গৃহে আসিয়া গুরু-েদেবকে সাফীক্স দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্চলি হইয়া থাকিতেন।

একদিন গুরুদেব উপমন্যুকে স্থুলকায় দেখিয়া বলিলেন, "বৎস উপমন্যা! ভোমাকে ক্রমশঃ অভিশয় হৃষ্টপুষ্ট দেখিতেছি। তুমি কি আহার করিয়া থাক ?'' উপমন্যু উত্তর করিলেন,— "ভগবন্ ! আমি ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি।" ভাহা শ্রাবণ<sup>®</sup> করিয়া আচার্য্য বলিলেন,—''দেখ, আমাকে না জানাইয়া ভিক্ষালর কোন বস্তু গ্রহণ করা তোমার উচিত নহে।" উপসন্ম ভাহাই স্বীকার করিয়া ভিক্ষান্ন আহরণ-পূর্ববক গুরুদেবকে অর্পণ করিলেন। আচার্য্য সমস্ত ভিক্ষারই গ্রহণ করিলেন, উপমন্যুকে কিছুই দিলেন না। অনন্তর উপমন্যু দিবাভাগে গোচারণ করিয়া সন্ধ্যাকানে গুরুগুহে আগমন-পূর্ববক গুরুদেবকে নমস্কার করিলেন। আচার্য্য উপমন্যুকে অত্যন্ত পুট দেখিয়া বলিলেন,—"বৎস উপমন্যু! তোমার সমস্ত ভিক্দারই আমি গ্রহণ করিয়া থাকি। তথাপি তোমাকে এরূপ স্থূলকায় দেখিতেছি কেন ? তুমি কি ভোজন করিয়া থাক ?'' উপমন্যু বলিলেন,—''ভগবন্! একবার ভিক্ষা করিয়া আপনাকে প্রদান করি, দিভীয়বার কয়েক মুষ্টি ভিকা করিয়া নিজে ভোজন করিয়া থাকি।" আচার্য্য কহিলেন,—"দেখ, ইহা শিফলোকের ধর্মা ও উপযুক্ত কর্মা নহে, ইহাতে অন্মের বৃত্তিরোধ হইতেছে। আর এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে তুমিও ক্রমশঃ অত্যন্ত লোভী হইয়া পড়িবে।"

শ্রীপ্তরুদেবের আদেশ শিরে ধারণ করিয়া উপমন্যু আর এক-দিন পূর্বের ন্যায় গোচারণ ও সন্ধ্যাকালে গুরু-গৃহে আগমন করিলে আচার্য্য উপমন্মকে কহিলেন,—"বৎস উপমন্যু! তুমি ইতস্ততঃ পর্যাটন করিয়া যে ভিক্ষার সংগ্রহ কর, তাহা আমি সকলই গ্রহণ করিয়া থাকি এবং আমি নিষেধ করিয়াছি বলিয়া তুমিও বিতীয়বার ভিক্ষা কর না। তথাপি ভোমাকে পূর্ববাপেক্ষা অধিক স্থলকায় দেখিতেছি। তুমি আজকাল কি ভোজন করিয়া পাক ?" উপমন্যু বলিলেন,—"আমি গাভীগণের হুগ্ধ পান করিয়া প্রাণধারণ করিতেছি।" আচার্য্য কহিলেন,—"আমি তোমাকে হুগ্ধ পান করিবার অনুমতি প্রদান করি নাই। গরুর হুগ্ধ পান করা ভোমার অভ্যন্ত অন্যায় হইয়াছে।"

উপমন্যু গুরুদেবের নিকট অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।
অশু আর একদিন তিনি গো-চারণ করিয়া গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া
প্রণত হইলেন। গুরুদেব পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস
উপমন্যু, তুমি ভিক্ষার ভক্ষণ কিম্বা দ্বিতীয়বার ভিক্ষার জন্ম পর্য্যটন
কর না। গাভীর তুগ্ধ পান করিতেও তোমাকে নিষেধ করিয়াছি,
তথাপি তোমাকে স্থুল দেখিতেছি কেন? তুমি এখন কি ভোজন
কর ?" উপমন্যু বলিলেন,—"গোবৎসগণ মাতৃস্তন্ম পান করিয়
যে ফেন উদগার করে, আমি ভাহা পান করি।" আচার্য্য বলিলেন,
—"অতি শান্তস্থভাব বৎসগণ তোমার প্রতি দয়া করিয়া অধিক
পরিমাণে ফেন উদগার করিয়া থাকে। স্থভরাং তুমি তাহাদিগের
ভোজনের ব্যাঘাত করিতেছ। আর তুমি ঐরপ করিও না।"

উপমন্মা, শ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গুরু-দেবা করিতে লাগিলেন। একদিন বনে গোচারণ করিতে করিতে ত অভ্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কি করিবেন, গুরুদেবার জন্য কোনরপে প্রাণ রক্ষা করিবার ইচ্ছায় কয়েকটা অর্কপত্র (আকন্দ-পাতা) ভোজন করিলেন। ইহা ভোজন করায় উপ-মন্ম্যুর চক্ষুরোগ জন্মিল এবং তিনি অন্ধ হইয়া গেলেন। এইরপ্ অন্ধ হইয়া একাকী ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে এক কৃপের মধ্যে পতিত হইলেন।

এদিকে সন্ধ্যা অভিক্রাস্ত হইল, অথচ উপমন্যু গোচারণ করিয়া ফিরিতেছেন না দেখিয়া আচার্য্য চিন্তিত হইলেন এবং অস্থায় শিয়গণের নিকট বলিতে লাগিলেন,—"আমি উপমন্যুকে সকল প্রকার আহার হইতেই নির্ত্ত হইতে আদেশ করিয়াছি। বোধ হয়, সেইজন্ম সে ক্ষুণ্ণ হইয়ছে, তাই এখনও ফিরিয়া আসিতেছে না।" এই বলিয়া আচার্য্য কভিপয় শিয়কে লইয়া বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন ও উচ্চঃম্বরে উপমন্যুকে ডাকিতে লাগিলেন। উপমন্যু আচার্য্যের স্বর শুনিয়াই অভি বিনীতভাবে উচ্চকণ্ঠে কৃপের মধ্য হইতে তাঁহার অবস্থা জানাইলেন।

আচার্য্য উপমন্ম্যর এইরূপ অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে দেবতা-গণের বৈছ অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের স্তব করিতে বলিলেন এবং তাঁহাদের অনুগ্রহে উপমন্ম্যর চক্ষুরোগ বিদূরিঙ হইতে পারে জানাইলেন।

উপমন্মার স্তবে অশ্বিনীকুমারদ্বর সম্ভ্রম্ট হইরা তাঁহাকে একটা পিউক ভোজন করিতে দিয়া বলিলেন যে, উহা ভোজন করিলেই তাঁহার রোগ অচিরে বিনষ্ট হইবে।

উপমন্যু বলিলেন,—"আমি শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন ও তাঁহার অনুমতি গ্রহণ না করিয়া এই পিষ্টক ভোজন করিতে পারি না।" এ অখিনীকুমারদর কহিলেন,—"পূর্বের তোমার গুরুদেব আমা-দিগকে স্তব করিয়াছিলেন, আমরা তাঁখার প্রভি সন্তুন্ট হইয়া তোঁহাকেও এক পিন্টক দিয়াছিলাম। তিনি তাঁখার গুরুর আদেশ না লইয়াই তাথা ভোজন করিয়াছিলেন। অভএব তোমার আচার্য্য যাথা করিয়াছেন, ভূমিও সেইরূপ কর।"

উপমন্যু কৃতাঞ্চলি হইরা অশ্বিনীকুমারদ্বরকে বলিলেন,—
"আমি আপনাদিগকে অত্যন্ত বিনীতভাবে জানাইতেছি যে,
স্থাপনারা আমাকে এইরূপ অনুরোধ করিবেন না। আমি গুরুদেবকে নিবেদন না করিয়া পিষ্টক ভোজন করিতে পারিব না।"

অশ্বিনীকুমারদ্বর উপমন্তার এইরূপ গুরুভক্তি দেখিয়া তাঁহার প্রতি অভিশয় প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন,—''ভোমার দম্ভ-সকল হিরগায় হইবে, তুমি পুনরার চক্ষুরত্ন ফিরিরা পাইবে এবং ভোমার পর্য মন্সল লাভ হইবে।"

উপমন্ম চক্ষু লাভ করিয়া গুরুদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার শ্রীচরণে সাফীক্ষে প্রণত হইয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। আচার্য্য ইহাতে অভ্যন্ত আনন্দিত হইয়া উপমন্মকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—"তুমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ; সকল বেদ ও সকল ধর্ম্মশান্ত সর্ববকাল ভোমার স্মৃতি-পথে থাকিবে এবং ভোমার পরম-মঙ্গল লাভ ইইবে।"

মহাভারতের এই আখ্যারিকাটিতে গুরুসেবকের আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃত গুরুসেবক গুরুর কোন বস্তুকে ভোগ করিবেন না। সেবাই তাঁহার নিভ্যধর্ম। গুরুদেবের আদেশ যভই

#### खेशाच्यादन खेशदमम

96

কঠোর ও তীব্র হউক না কেন, গুরুসেবক অবিচলিত-চিত্তে সন্তোষের সহিত তাহা পালন করিবেন। গুরুসেবা করিতে করিতে নিজের স্থ-স্বাচ্ছন্দ্য দূরে থাকুক, প্রাণও যদি বিনষ্ট হয়, ভাহাও আনন্দের সহিত স্বীকার করিবেন। গুরুসেবকের বিচার এইরূপ,—

''তোমার সেবায়,

তু:খ হয় যত,

সেও ত' পরম স্থা।

সেবা-সুখ-ছ:খ,

পরম সম্পদ্,

নাশয়ে অবিতা-ছ:খ॥"

শীশুরুদেবের আচরণ অনুকরণ না করিয়া তাঁহার বাণী ও শিক্ষার অনুসরণ ও পরিপালন করিলেই বঞ্চিত হইতে হয় না। অম্বিনীকুমারঘরের কথায় উপমন্যু তাঁহার গুরুদেবের আচর্মণ্ অনুকরণ করিয়া গুরুদেবের আদেশ ব্যতীত পিইক ভোজন করেন নাই। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মহাপুরুষের বাণীরই অনুসরণ করেন। তদারাই সমস্ত অভীষ্ট-লাভ হয়। যিনি এইরূপ চিত্তবৃত্তির সহিত্ গুরুদেবা করেন, তিনিই পৃথিবীর সমস্ত কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারেন। তাঁহারই হৃদয়ে সমস্ত শাস্তের গুঢ় রহস্য প্রকাশিত হয় ও তাহা সর্ববিকাল শ্বৃতি-পথে বিরাজিত থাকে। শ্রীগুরুদেবের কুপায়ই চরম মঙ্গল কৃষ্ণসেবা-লাভ হয়।

# অৰ্জুন ও একলব্য

্রিকলব্যের গুরুভক্তি (?) অনেকের নিকটই আদর্শ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক।

রাজা হিরণ্যধনুর পুজের নাম ছিল একলব্য । একলব্য ছিল জাতিতে নিষাধ (চণ্ডাল)। রাজকুমার একলব্য অন্ত্রবিত্তা শিক্ষা করিবার জন্য দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইল। আচার্য্য একলব্যকে নীচজাতি-বোধে তাহাকে ধনুর্ব্বেদে দাক্ষিত করিতে স্থাকৃত হইলেন না। কিন্তু একলব্য দ্রোণাচার্ব্যের নিকটই অন্ত্র-শিক্ষা করিবেন, এই সঙ্কল্প করিয়া এক বনে গমন করিল। তথায় দ্রোণাচার্য্যের একটা মুম্ময়া মূর্ত্তি নির্ম্থাণ করিয়া সেই কাল্পনিক গুরুর নিকট অন্ত্রবিত্তা শিক্ষা করিতে করিতে তাহাতেই বিশেষ-পারদর্শিতা লাভ করিল।

দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়ত্তম শিশু ছিলেন অর্জ্জুন। আচার্য্য অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার (দ্রোণাচার্ব্যের) কোন শিশু অর্জ্জুন অপেক্ষা অধিক শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে না।

একদিন জোণাচার্য্যের আদেশে কৌরব ও পাগুবগণ রাজধানী হইতে মৃগয়া করিবার জন্ম বনে প্রবেশ করিলেন। তথায় দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদেরই অগ্রগামী একটী কুকুরের মুখে একসন্সে সাভটী বাণ প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। ইহা দেখিয়া সকলেই অত্যন্ত আশ্চর্যায়িত হইলেন। যিনি এই বাণ নিক্ষেপ করিয়াছেন, তিনি পাশুবগণ অপেক্ষা অন্তবিভায় অধিক পারদর্শী, ইহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা ঐ ব্যক্তির অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ক্রেমে জানিতে পারিলেন যে, হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য কুকুরের মুখে ঐ বাণ প্রয়োগ করিয়াছে।

পাগুবেরা রাজধানীতে ফিরিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট এই অন্তুত বৃত্তান্ত নিরেদন করিলেন। অর্জ্জুন বিনীতভাবে দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন যে, তাঁহা (অর্জ্জুন) অপেকা ধন্মুর্বিবভার অধিক পারদর্শী আচার্য্যের এক শিস্তু আছেন।

দ্রোণাচার্য্য এই কথা শুনিয়া বিশ্মিত হইলেন। তিনি:
অর্চ্জুনের সহিত বনে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, একলব্য
পূন: পূন: বাণ বর্ষণ করিতেছে এবং সে যেন ধনুবিভালিকায়
তন্মর হইরা পড়িয়াছে। ইত্যবসরে দ্রোণাচার্য্য একলব্যের নিকট
উপস্থিত হইলে আচার্য্যকে অকস্মাৎ দেখিয়া একলব্য তৎপদন্তর
বন্দনা করিল ও তাঁহার শিশ্ব বলিয়া পরিচয় দিয়া কৃতাঞ্চলিপুটে
তাঁহার নিকট দন্ডায়মান রহিল। একলব্যকে দ্রোণাচার্য্য
বলিলেন,—"তুমি গুরুদদ্দিণা প্রদান কর।" একলব্য বলিল,—
"আপনি যাহা আদেশ করেন, ভাহাই দিতে প্রস্তুত আছি।" তখন
দ্রোণাচার্য্য একলব্যকে ভাহার দক্ষিণ হস্তের একটা অঙ্গুলি ছেদন
করিয়া দক্ষিণা দিতে বলিলেন। একলব্য গুরুদেবের আদেশ
পালন করিল।

এক্লব্য কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া অমানবদনে গুরুর এইরপ আদেশ পালন করিয়াছিল। গুরুদেব প্রথমে একলব্যকে নীচজাভি বলিয়া উপেক্ষা করিলেও সে দ্রোণাচার্ব্যের প্রতি শ্রহ্মা না হারাইয়া তাঁহার ( দ্রোণাচার্যোর ) মুন্ময়ী মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া গুরুভক্তির আদর্শ স্থাপন করিয়াছিল। কিন্তু অপর দিকে অর্জ্জুন একলব্যের প্রতি যেন ঈর্ষান্থিত হইয়াই একলব্য নিজের অধ্যবসায়-বলে যে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিল, তাহাও দ্রোণাচার্য্যের দ্বারা নফ করাইয়াছিলেন,— ইহাই সাধারণের বিচার। কিন্তু ভক্তের বিচার বা সভ্যের বিচার ভাহা নহে। ভগবান্ই পরম সভা, ভাঁহার ভক্তি-নীতি পরম সত্য ও তাঁহার ভক্ত পরম সত্য। ভগবান্, ভক্তি ও ভক্ত—এই ত্রিসভা। ভক্তের সব ভাল, অভক্তের কিছুই ভাল নহে। অভক্তের গুণগুলিও দোষ; কারণ, তাহা ভগবানের ইন্দ্রিয়তৃপ্তিতে নিযুক্ত হয় না। যাহারা ভগবান্ হইতে প্রাকৃত • নীতিকে বড় মনে করে, ভাহারা এই প্রম সভ্যের কথা ধরিতে পারে না। তাহাদিগকে নির্বিবশেষবাদী বলে অর্থাৎ তাহার। ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তির অদিতীয় বিশেষত্ব স্বীকার করে না।

একলব্যের অস্থবিধা কোথায় হইয়াছিল, তাহা বিচার করা আবশ্যক। একলবা গুরুভক্তির মুখোস পরিধান করিয়া গুরু-দ্রোহ করিয়াছিল। গুরুদেব যথন একলব্যকে নীচজাতি মনে করিয়াই হউক, অথবা পরীক্ষা করিবার জন্মই হউক, কিংবা যে-কোন কারণেই হউক, তাহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে চাহিলেন না, তথন
একলব্যের উচিত ছিল—গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করা; কিস্কু

ভাহাতে একলব্যের মন উঠিল না ; সে 'বড়' হইবার ইচ্ছা করিল। क्वित वाहित्व এक हो 'शुक्र' ना कितल कार्या है। नो छि-मञ्जू हम ना অথবা ভাহার 'বড়' হইবার পক্ষে স্থযোগ হয় না, এজন্মই একলব্য শ্তুকর (?) কাল্পনিক বা মাটিয়া মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। এখানে 'বড়' হওয়া বা ধনুর্নেবদ শিক্ষা করাই, এক কথায় নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন করাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য। গুরুর ইচ্ছায় নিজকে 'বলি' দেওয়া তাহার ঐকান্তিক ইচ্ছা নহে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, একলব্য শেষে ত' কোন প্রতিবাদ ন। করিয়াই শুরুর নির্মম আদেশ আনন্দের সহিত পালন করিয়াছিল: কিন্তু একটু গভীর ও সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে দেখা যাইবে, এখানেও একলব্য অপ্রাকৃত-ভক্তি অপেকা নীতিকেই 'বড়' বলিয়া মনে করিয়াছিল। গুরুদেব দক্ষিণারূপে যে-কোন জিনিষ প্রার্থনা করেন, তাহাই প্রদান করিতে হইবে,—এই নীতিই তাহাকে অঙ্গুলি ছেদনে প্রবন্ত করিয়াছিল। বস্তুতঃ একলব্য স্বাভাবিক ভক্তির সহিত উহা প্রদান করে নাই। ভক্তি-বৃত্তিটী—স্বাভাবিক ও সরল।

একলব্যের হৃদয়ে যদি হরি, গুরু ও বৈষ্ণবে অহৈতুকী ও
স্বাভাবিকী ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে গুরু 'দ্রোণাচার্য্য' বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অর্চ্ছন ও ভগবান কৃষ্ণ একলব্যের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইতেন
না। একলব্যের ঐরপ ধনুর্বেবদ-শিক্ষা বা 'বড়' হওয়ার চেন্টাকে
গুরুদেব স্বীকার করিলেন না। একলব্যের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে
হিল—বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অর্চ্ছন হইতেও বড় হইবার অভিলাষ ও চেন্টা।
বৈষ্ণব অপেক্ষা 'বড়' হইবার অভিলাষ —'ভক্তি' নহে,

উহা অভক্তি বা 'অতিবড়া'র ধর্ম। জগতের বিচারে এরপ 'বড়' হওয়ার চেন্টা. ভাল মনে হইতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবের পশ্চাতে থাকিবার চেন্টা, তাঁহার অনুগত থাকিবার চেন্টার নামই—'ভক্তি'। একলব্য শ্রোত-বিছা বা মহান্ত-গুরুর নিকট হইতে সাক্ষান্তাবে অধীত বিছা অপেক্ষাও নিজের বাহাত্ররীকে 'বড়' করিতে চাহিতেছিল, তাহা অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের নিকট জানাইয়াছিলেন। যদি অর্জ্জুন কুপা করিয়া ইহা না জানাইতেন, তবে নির্বিবশেষবাদেরই 'জয়' বিঘোষত হইত। লোকে মহান্ত-গুরুর নিকট বিছা-শিক্ষা না করিয়াও তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাল্লনিক বা মাটিয়া অচেতন গুরুর নিকট বিছা বা ভক্তি শিক্ষা করিতে পারে—এইরূপ নাস্তিক মতই প্রতিষ্ঠিত হইত। অতএব অর্জ্জুন একলব্যের প্রতি ক্রমান্থিত হন নাই, একলব্যের প্রতি ও জগতের প্রতি অহৈতুকা দয়াই করিয়াছেন।

একলব্য যদি নিক্ষপট গুরুভক্তই হইবে, ভবে সেইরূপ গুরুভক্তকে কৃষ্ণ বিনাশ করিতে পারেন না; তাঁহার ভক্তকে ভিনি রক্ষাই করেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হস্তে একলব্য নিহত হইয়াছিল। ইহাই একলব্যের শেষ পরিণতি।

শ্রীচৈতভাদেব বলিয়াছেন,—"কেবল বাহিরের তপস্থা দেখিয়া উহাকে 'ভক্তি' বলা যায় না, অন্তরেরাও তপস্থা করে; ভাহাদের মত তপস্থা দেবতারাও করিতে পারেন না।" \* একলব্য গুরুর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বৈষ্ণব অপেকা 'বড়' হইতে চাহিয়াছিল

<sup>\*</sup> শ্রীচৈতন্তভাগবত মধ্য, ২৩ অধ্যায়, ৪৬ সংখ্যা।

বলিয়া কৃষ্ণের ঘারা নিহত হইয়া নির্বিশেষ-গতি লাভ করে।
অস্তরেরাই কৃষ্ণের ঘারা নিহত হইয়া থাকে, ভগবদ্ভক্তেরা
কৃষ্ণের ঘারা রক্ষিত হন। হিরণ্যকশিপু ও প্রহলাদ ভাহার
প্রমাণ। অভএব আমরা যেন বৈষ্ণব হইতে 'বড়' হইবার
জন্ম গুরুভক্তির মুখোস পরিধান না করি, নির্বিশেষবাদী না
হই,—ইহাই একলব্যের উদাহরণ হইতে শুদ্ধভক্তের শিক্ষা
করিবার বিষর। সর্ববাপেক্ষা অধিক কর্মদক্ষতা কিছু গুরুভক্তি
নহে, বৈষ্ণবের আমুগতাই ভক্তি।

## ছুর্য্যোখনের বিবর্ত্ত

শিল্পীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। শিল্পিশ্রেষ্ঠ ময়দানব ধর্মরাজ বুধিষ্ঠিরের রাজসূর-বজ্ঞের সভা জতি স্থন্দররূপে নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। বহু মণি-মুক্তা-প্রবাল-মর্ম্মর-প্রস্তরাদির দারা সভাটি এইরূপভাবে নির্ম্মিত হইরাছিল যে, ভাহা পৃথিবীর সকল লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। ছর্যোধন রাজসূর-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইরা যখন সর্ববপ্রথমে ঐ সভায় প্রবেশ করিলেন, তখন তিনি ক

সভার সেই শোভা দেখিয়া মাৎসর্য্যানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগি-লেন। সম্মুখে স্বচ্ছ-স্ফটিক-নির্ম্মিত সভা-প্রাঙ্গণ-দর্শনে চুর্য্যো-ধনের 'জলাশয়' বলিয়া ভ্রম হইল। জলভ্রমে চুর্য্যোধন পরিহিত-



বস্ত্রাদি উত্তোলন করিয়া যেমন তাহা অভিক্রেম করিতে যাইবেন, অমনিই সভাস্থ সকলেই করতালি-সহকারে হাস্থ করিয়া উঠিলেন।
• প্রয়োধন তাহাতে অপ্রতিভ হইয়া মর্ম্মান্তিক তঃথ পাইলেন।
পুনরায় কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তুর্য্যোধন এক স্থানে সভ্য সত্যই স্ফটিকের আয় স্বচ্ছ জলপূর্ণ সরোবর দেখিতে পাইলেন। তুর্য্যোধন মনে মনে চিন্তা করিলেন—'পূর্বের একবার স্বচ্ছ প্রস্তরকে জল মনে করিয়া লজ্জিত হইয়াছি, এবার অপ্রস্তুত হইলে আর অপন্মানের সীমা থাকিবে না। পূর্বের জল বলিয়া অনুমিত বস্তুটি যথন প্রস্তুর হইল, এবারও নিশ্চয়ই তাহাই হইবে।' এইরূপ ভাবিয়া তুর্য্যোধন প্রস্তর-ভ্রমে জলে পতিত হইয়া উহাতে নিমজ্জিত
• হইলেন। তাহা দেখিয়া সভাস্থ সকলেই পুনঃ পুনঃ করতালি-সহ

অট্টহাস্থ করিয়া উঠিলেন। তুর্য্যোধন অন্তত্র স্ফটিক-প্রাচীরকে
উন্মুক্তদার মনে করিয়া যখন প্রবেশ করিতে উন্মন্ত হইলেন, তথন
প্রাচীর-গাত্রের আঘাতে তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইতে লাগিল।
পরে এক বিস্তৃত দারদেশে উপস্থিত হইয়া পূর্বেরর ন্যায় প্রভারিত
হইবেন মনে করিয়া দারপথে নির্গমনে বিরভ হইলেন। তুর্য্যোধন
এইরূপে বিবিধভাবে নিজে প্রভারিত হইলে তাঁহার মর্ম্মস্থল
অপমানের জ্বালায় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। তিনি তথন থিল্ল-মনে
গৃহে প্রভাবর্ত্তন করিলেন। কুরু-পাগুবের যুদ্দের ইহান্ত একটি
প্রধান কারণ।

তুর্য্যোধন (তু + যোধন )—অর্থাৎ অক্যায়-পথে যুদ্ধাভিলাষী ভোগী। তাহার বৃত্তি এই যে,—কৃষ্ণভক্ত পাগুবগণকে সূচ্যগ্র ভূমিও প্রদান না করিয়া নিজেই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিবে। আর যুধিষ্টির (যুধি + দ্বির )—ধর্ম্মরাজ, তিনি সত্য ও ক্যায়-যুদ্ধে দ্বির । কৃষ্ণের ইচ্ছা পরিপূরণ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য । তুর্য্যোধনের মত স্বভাব-বিশিষ্ট ব্যক্তি গুরু-কৃষ্ণের অভিলাষ-পূর্ণকারী সত্যসঙ্কল্প ভক্তের প্রতি বিদ্বেষী। কিন্তু বিদেষি-নয়নে ভক্তের কার্য্য সমস্তই বিপরীত বলিয়া বোধ হয়। বিপরীত বোধ করিয়া ভক্তের সম্পে যুদ্ধ আরম্ভ করে।

ভোগী বন্ধজীব ভক্তের বিদেষী হইয়া যাহা 'জল', ভাহাকে "স্থল' মনে করে এবং 'স্থল'কে 'জল' মনে করে। যাহা 'আশ্রয়', ভাহাকে 'নিরাশ্রয়' এবং যাহা 'নিরাশ্রয়', ভাহাকে 'আশ্রয়' মনে করিয়া ভূবিয়া যায়। ভক্তসঙ্গই—'আশ্রয়', মায়াই—নিরাশ্রয় ।

ধৃতরাপ্টের লোহভীগ-ভঞ্জন

ভক্ত-বিদ্বেষ হইলেই মান্নার অতল সলিলে নিমজ্জিত হইতে শ্হইবে। মান্নাবাদিগণের \* ভক্ত-ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ-বশতঃ:
, এই প্রকার বিবর্ত্ত উপস্থিত হইয়া অধোগতি হয়।

## ধৃতরাফ্রের লোহভীম-ভঞ্জন

ত্রাধ্য নথ্য পাণ্ডব ভীমদেনই ধৃতরাষ্ট্রের অধিকাংশ পুত্রকে বধ করেন। তিনিই তুর্য্যোধনের উরু ভঙ্গ এবং তুঃশাসনের বক্ষের রক্ত পান করিয়াছিলেন; তজ্জন্ম ভীমসেনের প্রতি ধৃতরাষ্ট্রের অভ্যস্ত ক্রোধ ছিল। কৌরব-ধ্বংসের পর হস্তিনাপুরী হইতে নির্গত হইবার কালে, যুধিষ্টিরাদি পঞ্চ পাণ্ডব বৃদ্ধ কুরুরাজকে প্রণামকরিতে গিয়াছিলেন। ধৃতরাষ্ট্র অসস্তোবের সহিত যুধিষ্টিরকে আলিক্ষন ও সাস্ত্রনা দান করিলেন। তৎপরে আলিক্ষনছলে বধের অভিপ্রায়ে ভীমকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মন্দাভিপ্রায় পূর্বব হইতেই

শ সারাবাদী—বাহার। সারা লইরা বাদ উঠার অর্থাৎ যিনি মারাধাশ পরবন্ধ ভগবান্, তিনিও মারার কবলে কবলিত হইরা জীবরূপে এতিভাত হন, কিবা নারারণ দরিদ্র-আর্তরূপে প্রতিভাত হন,—বাহার। এইরূপ মতবাদ প্রচার করেন। বস্তুতঃ ভগবান্—মারাধীশ ;
তাঁহার বিভিন্ন অংশ অণুচৈতক্ত জীব মারাবশ্যোগ্য।

অবগত হইয়া একটা লোহময় ভীম প্রস্তুত করাইয়া রাখিয়া-ছিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের তুন্টাভিপ্রায় ও ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে । উপলব্ধি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তথন লোহ-ভীমটিকে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে প্রদান করিলেন। কপট ধৃতরাষ্ট্র তথন তাহার শতপুত্র-বধের প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্ম সেই লোহভীমকে বাহু প্রসারিত করিয়া আলিক্ষন-পূর্ববক চুর্গ-বিচুর্গ করিয়া দিলেন।



ধৃতরাপ্ট্রের শরীরে
বহু হস্তীর সামূর্য্য
ছিল। তাঁহার আলিস্পনে অতি কঠিন
লোহভীম চূর্ণ-বিচূর্ণ
হইয়া গেল। ধৃতরাপ্ট্রের
বক্ষঃস্থল কত-বিক্ষত
হইল এবং তিনি
নিজেও রক্ত বমন
করিতে লাগিলেন।
দর্শকর্দদ ধৃতরাপ্ট্রের

এই প্রচ্ছন্ন প্রতিহিংসা-স্পৃহা দর্শন করিয়া বিশ্মিত হইলেন।

'খতরাষ্ট্র' শব্দের অর্থ—যাঁহার দ্বারা রাষ্ট্র বা রাজ্য ধ্রত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি মায়ার রাজ্যের ( জড় জগতের ) জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকেই একমাত্র অবলম্বনীয় বা আশ্রয়যোগ্য বস্তু বলিয়া বিচার করেন, তিনিই ধৃতরাষ্ট্র। জড়ীয় চিন্তান্সোতঃ যাহার :

স্থাদেশ অধিকার করিয়া থাকে, যে জড়াভীত অপ্রাকৃত বস্তুর বা ুচিদ্বিলাসের \* কোন সন্ধান রাখে না, সেইরূপ ব্যক্তিই ধৃভরাষ্ট্রের প্রতীক। প্রতরাষ্ট্র—জন্মান্ধ। তিনি জন্মাবধি জীবনে জগতের বিচিত্রতা দর্শন করেন নাই অর্থাৎ তিনি নির্বিশেষবাদী। ক্রবাদী ও নির্বিশেষবাদিগণ ধৃতরাষ্ট্রের স্থায় মায়াভীভ ভক্তকে নিম্পোষিত করিয়া বিনাশ করিবার জন্ম সর্ববদা সচেষ্ট হয়। কুষ্ণ-ভক্ত নির্বিশেষবাদীর তুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করেন দেখিয়া নির্বিশেষ-বাদিগণ অবৈধ প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইরা কৃষ্ণভক্তকে নিপ্পেষিত করিতে উ**ন্তত হর। ইহারা বস্তুতঃ জড়বস্তুকেই** পেষণ করিয়া নিজেদের বল ক্ষয়-পূর্ববক মৃত্যুমুখে পতিত হয় অর্থাৎ নির্বিবশেষ-গতি লাভ করে। কৃষ্ণ শরণাগত ভক্তগণকে রক্ষা করেন, ভক্ত-গণের একটা কেশও নির্বিশেষবাদিগণ স্পর্শ করিতে পারে না, ভাহারা ধৃভরাপ্টের ভাষ নিজেদেরই বল ক্ষয় করিয়া রক্ত •করিতে থাকে।

<sup>\*</sup> চিৰিলাস—চেতৰ জগতে অৰ্থাৎ ভগবাৰের রাজ্যে তাঁহার ও তাঁহার ভক্তগণের যে বিলাস, নীলা বা বিচিত্রতা।

# শূকররূপী ইন্দ্র ও ব্রন্মা

ক্রেরিদী দেবতাদের রাজা ইন্দ্র। ইন্দ্রের গুরু—
বৃহস্পতি। এক সময় বৃহস্পতি ইন্দ্রকে উপদেশ প্রদান করিবার
জন্ম আগমন করিলে ইন্দ্র গুরুদেবকে অভ্যর্থনা ও পূজা করিবার
পরিবর্ত্তে অপ্সরাদিগের সহিত আমোদ-প্রমোদে প্রমন্ত রহিলেন।
ইহার ফলে বৃহস্পতির অভিশাপে ইন্দ্র পৃথিবীতে শৃকর হইরা
জন্মগ্রহণ করেন। শৃকরর্কী ইন্দ্র শৃকরীর সহিত ইচ্ছাম্ভ বিহার
ও বিষ্ঠা-ভোজনে আনন্দ লাভ করিতে থাকিল। শৃকরীর গর্ভে
শৃকরের অনেকগুলি শাবকও জন্মগ্রহণ করিল।

একদিন ব্রহ্মা ভ্রমণ করিছে করিছে ঐ শৃকররপী ইট্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ইন্দ্রের ত্বংখে অত্যন্ত ত্বংখিত হ হইয়া উহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"ওহে ইন্দ্র! তুমি স্বর্গরাজ্যের অধিকারী; তুমি অমরাবতীতে (স্বর্গে) অমৃত-ভোজন পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসিয়া বিষ্ঠা ভোজন করিছেছ কেন ? নন্দনকানন ত্যাগ করিয়া এই ক্লেদপূর্ণ স্থানেই বা এইরূপ বিহার: করিছেছ কেন ?"

ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া ঐ শূকর অত্যস্ত ক্রন্ধ হইয়া সপরিবারে ব্রহ্মার প্রতি ধাবিত হইল এবং দংষ্ট্রা দ্বারা ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিবার চেফা করিল। কিন্তু ব্রহ্মা ভাহাতেও শূকর---

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

রূপী ইন্দ্রের মঙ্গল-বিধানে বিরত হইলেন না। তিনি পুনঃ পুনঃ শুকররূপী ইন্দ্রকে তাহার প্রকৃত স্বরূপ নানাপ্রকার কৌশলে

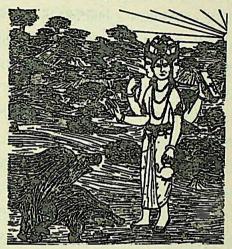

জানাইবার চেফা করিলেন। ব্রহ্মা যতই ঐ শৃকরের মন্তল করিবার চেফা করিলেন, শৃকর ততই ব্রহ্মাকে তাহার শত্রু বলিয়া ভাবিতে লাগিল। শৃকর মনে করিল—বিষ্ঠা-ভোজন, ক্লেদপূর্ণ-স্থানে বিচরণ ও পশু-স্থলভ গ্রাম্যস্থার উপভোগই তাহার নিত্যধর্ম। শৃকর ক্লেদপূর্ণ স্থানকেই উহার স্বদেশ, শৃকরী ও তাহার শাবকগুলিকেই আত্মীয়-স্বজন জ্ঞান করিয়া ঐ সকল আসন্তির বস্তু কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে চাহিল না।

পরত্বঃখ-ত্বংথী ব্রহ্মা দেখিলেন,—এই শৃকরের দেহ ও গৃহে আসক্তিই সর্বব অনর্থের মূল; অতএব জড়াসক্তি থাকা পর্যান্ত কিছুতেই ইহার কর্ণে সতুপদেশ প্রবেশ করিবে না। যে-কোন

উপায়েই হউক, ইহার মঙ্গল করিতে হইবে। তথন ব্রহ্মা শৃকরের আসজ্জির বস্তু শাবকগুলিকে এক একটি করিয়া বধ করিলেন। চক্ষের সম্মুখে শাবকগণের বিনাশ-দর্শনে শূকররূপী ইন্দ্র ক্রোধে অন্ধ হইয়া ব্রহ্মাকে দংখ্রা দারা বিনাশ করিতে উছাত হইল। ব্রহ্মা শূকররূপী ইন্দ্রকে সংসারের অনিভ্যতা সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন, কিন্তু তাঁহার উপদেশ কিছুভেই ইন্দ্রের কর্ণে পৌছিল না। কারণ, তখন শৃকরের সকল আসক্তিই শৃকরীর প্রতি পতিত হইয়াছিল। ব্রহ্মা শৃকরীটীকেও বধ করিলেন। শূকর এবার চতুর্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজন সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে দেখিয়া শূকর বেন্সাকে জিজ্ঞাসা করিল,— "মহাশয়, আপনি ড' আমার সমস্ত আত্মীয়-স্বজনকে বিনষ্ট করিলেন, ইতঃপূর্বের আপনি আমাকে স্বর্গে গমনের কথাও বলিয়া-ছেন; আচ্ছা জিজ্ঞাদা করি,—"দেই স্বর্গে কি এই স্থানের মভ এত উপাদের বিষ্ঠা আছে ? তথার কি এইরূপ ক্লেদপূর্ণ শান্তিমর স্থান আছে ? তথায় কি শূক্রী পাওয়া যাইবে ?" ব্রহ্মা বলিলেন, —"তুমি স্বর্গেরই নিত্য-অধিকারী, কেবল শাপভ্রম্ট হইয়া কর্ম্ম-ফলে এখানে আসিয়াছ। তুমি সেই স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, এই বিষ্ঠা-ভোজনকে আর উপাদেয় মনে করিবে না, তথায় নিত্য-কাল অয়ত ভোজন করিতে পারিবে। তখন আর ভোমার শুকরীর সহিত গ্রাম্য-স্থ্ \* উপভোগের স্পৃহা থাকিবে না, তুমি অনেক শ্রেষ্ঠ আনন্দ লাভ করিতে পারিবে।"

<sup>#</sup>গ্রাম্যাম্থ—দ্রা-পূরুষের কামজ সঙ্গ প্রভৃতিতে বে দ্বাণত ইন্দ্রিরম্থ।

শৃকররূপী ইন্দ্র ও ব্রহ্মা

(1)

ত্রী-পুত্রাদি হারাইয়া শৃকরের মনে সংসারের অনিত্যতা-উপলব্ধি ও নির্বেদ উপস্থিত হইল। তখন শৃকররূপী ইন্দ্র ব্রহ্মার উপদেশ শৌকার সহিত প্রবণ করিতে লাগিল এবং কিরূপে সে পুনরায় তাহার স্বদেশে গমন করিতে পারে, তাহা জিজ্ঞাসা করিল; ব্রহ্মাও ইন্দ্রেকে যথাযোগ্য উপদেশ প্রদান করিলেন। ইন্দ্র তাহা প্রান্ধার সহিত পালন করিয়া অচিরেই শৃকর-জীবন ত্যাগ করিয়া স্বর্গের ইন্দ্রত্ব পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন।

্ জগতের মায়াবদ্ধ জীবগণেরও এইরূপই দশা হয়। মাত্রই স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস। শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভাহার নিত্যধর্মা, গোলোক-বৈকুণ্ঠই ভাহার নিভ্য-স্বদেশ। কৃষ্ণের স্বেবা-সুখের প্রাপ্তিই ভাহার প্রয়োজন। কিন্তু তুর্ভাগ্যক্রমে জীব যথন সেবা-স্থ্যুথ হইতে বঞ্চিত হইয়া নানা যোনি ভ্রমণ করে, তথন নিজের স্বরূপ, স্বরূপের ধর্ম্ম ও নিভ্য-প্রয়োজনের কথা সমস্তই ভূলিয়া ঁযায়। দেহে আসক্ত হইয়া দেহটীকেই তাহার স্বরূপ অর্থাৎ দেহে আমি-বৃদ্ধি, দেহের সম্পর্কিত অন্ত দেহকেই আত্মীয়-স্বজন এবং দেহের সুখ বা ভোগ-লাভকেই প্রয়োজন মনে করে। যখন জীব এইরূপভাবে নিজের প্রকৃত স্বরূপ ভূলিয়া যায়, তখন প্রম-ক্রণাময় কুফভক্ত বৈষ্ণব-ঠাকুর কুফের দারা প্রেরিত হইয়া গুরুরূপে জীবের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং বদ্ধজীবকে তাঁহার নিতাস্বরূপের বিষয় উপদেশ করেন। বদ্ধজীব বিষয়বিষ্ঠা-ভোজনে অত্যন্ত আসক্ত বলিয়া সেই পরম-করুণাময় গুরুদেবকেও নিজের শক্ত বলিয়া জ্ঞান করে এবং গুরু-বৈষ্ণবগণ যতই সতুপদেশ প্রদান

<sup>•</sup>CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

করেন, ততই তাঁহাদিগকে নানাভাবে আক্রমণ করিতে উত্তত হয়।
তথাপি পরত্বঃশত্বঃশা \* গুরু-বৈষ্ণবগণ কুবিষয়বিষ্ঠাভোজা জীবের
মঙ্গল-সাধনের জন্ম অকপট-কুপা ও প্রযত্ন করেন। বদ্ধজীবকে—
বিষয়ি-জীবকে ক্রমে-ক্রমে বিষয় হইতে বঞ্চিত ও জাগতিক
ত্বঃখে-কষ্টে, আপদে-বিপদে ফেলিয়া নানাভাবে এই সংসার-তুর্গের
রক্ষরিত্রী তুর্গাদেবা শোধন করেন। এইরূপভাবে জীব সংসারের
অনিত্যতা উপলব্ধি করিলে তখন জীবের কর্ণে গুরু-বৈষ্ণবগণের
মঙ্গলময়ী বাণী প্রবেশ করে। জীব তখন শ্রুদ্ধার সহিত সাধুস্ক
ও গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ভগবানের ভজন করিতে করিতে
নিত্যস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারেন। ক্রমে-ক্রমে স্বরূপসিদ্ধি ক্
ও বস্তুসিদ্ধি ‡ লাভ করিয়া কৃষ্ণদাস গোলোক-বৃন্দাবনে কৃষ্ণপাদপদ্মের নিত্যসেবা-স্থথে প্রবিষ্ট হন।

<sup>🛊</sup> পরছু:খছু:ধী—যিনি অপরের ছু:ধ দেবিয়া ছু:বিত বা ব্যধিত হন।

<sup>†</sup> স্বরূপনিদ্ধি—গুদ্ধতেতন জীবমাত্রেই কৃষণাস, ইহাই স্বরূপ বা প্রত্যেকের নিজ-রূপ।
এই স্বরূপ-উপলব্বির সহিত সর্ক্ষণ কারমনোবাক্যে সর্কেলিয়ের দ্বারা ভগবানের সেবার নিযুক্ত থাকার অবস্থাই স্বরূপনিদ্ধি বা জীবমুক্তি-দশা। অন্তকাল অর্থাৎ সর্ক্ষণ কৃষ্ণের সেবার গাঢ় অভিনিবেশ হইলেই স্বরূপনিদ্ধি হয়। স্বরূপনিদ্ধ ভক্তগণই 'সহজ পরমহংস'।

<sup>‡</sup> বস্তুসিদ্ধি—স্বরূপসিদ্ধ ভত্ত গণ কৃষ্ণ-কুপায় দেহবিগমনকালে বস্তুতঃ সিদ্ধদেহে ব্রজ-লীলার পরিকররূপে প্রকাশিত হন, ইহাই বস্তুসিদ্ধি ও ভজনের চরম ফল।

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Shri Shri Ha Anandamayee Ashram

#### রাবণের ছায়া-সীতা-হরণ

ক্রিলান কিন্তু কানেন যে, লঙ্কার রাজা রাবণ শ্রীরামচন্দ্রের লক্ষ্মী শ্রীজানকীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং সে তাঁহাকে অনেক দিন অশোক-বনে রাখিয়াছিল। রামচন্দ্র সেতু-বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসেন ও রাবণকে বধ করিয়া সাঁতার উদ্ধার করেন। রামচন্দ্র সাঁতাকে অগ্নী-পরীক্ষার ঘারা তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা সকলের সমক্ষে প্রমাণ করিতে বলেন। অগ্নী-পরীক্ষায় সীতাদেবী উত্তীর্ণা হইলে শ্রীরামচন্দ্র পত্নীকে গ্রহণ করেন।

শীরাসচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান বিষ্ণু। সীতাদেবী রাসচন্দ্রের
নিভাগৃহিণী—স্বয়ং লক্ষা। শীরাসচন্দ্র সীতা ছাড়া আর কোন
পাল্লী গ্রহণ করেন নাই। সীতাদেবীও রাম ছাড়া আর কিছুই
জানেন না। শীরাস ও সীতা ই হারা মানব-মানবী বা জাব নছেন।
রাবণ একজন অন্তর ও জাব। অন্তরের কি সাধ্য আছে যে,
সে লক্ষ্মাদেবীকে হরণ করিছে পারে, স্পর্শ করিছে পারে,—
স্পর্শ করা দূরে থাকুক, তুই চক্ষু দিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারে ?
বেদ-পুরাণাদি শাস্ত্র বলেন,—অভিমর্ত্ত্য বস্তকে মরণশাল জাব
দর্শন করিছে পারে না। যেমন, আমরা বন্ধজাব, এই মাংস-চক্ষুতে
ভগবান্কে দর্শন করিতে পারি না।

শ্রীচৈতভাদের যথন দক্ষিণদেশে ভ্রমণ করিভেছিলেন, তথন মাতুরাতে এক রামভক্ত ভ্রাহ্মণের গৃহে ভিনি ভিক্ষা গ্রহণ করেন।

#### खेशाच्यादन खेशदमम

ঐ ব্রাহ্মণ পূর্বেই শ্রীচৈতগুদেবকে নিমন্ত্রণ করিরাছিলেন: কিন্তু যখন শ্রীচৈতভাদেব কৃতমালা-নদীতে স্নান করিয়া মধ্যাক্তে ব্রাক্ষণের ঘরে ভিক্ষা করিতে আসিলেন, তখন দেখিলেন, ঐ ব্ৰাহ্মণ মধ্যাহ্নকাল আগত হইলেও পাকের কোন আয়োজনই -করেন নাই। মহাপ্রভু ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ত্রাহ্মণ বলিলেন,—"লক্ষণ বস্থু শাক-ফল-মূল আনিয়া দিলে ভবে রাম-চন্দ্রের জন্ম সীতাদেবী পাকের আয়োজন করিবেন।" ইহা বলিয়া বিপ্র ক্রমে-ক্রমে রন্ধনের আয়োজন করিলেন। মহাপ্রভু তৃতীয় প্রহরে ত্রাক্ষণের গৃহে ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু ত্রাক্ষণ কিছুই ভোজন করিলেন না, সম্পূর্ণ উপবাসী থাকিলেন। প্রাক্ষণ বেন হৃদয়ের গভীর তুঃখে 'হা হুতাশ' করিতেছিলেন ; ইহা দেখিয়া মহাপ্রভু ঐরূপ তুঃখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাক্ষণ বলিলেন,—"আমি আর প্রাণ ধারণ করিব না: অগ্নিতে বা জলে প্রবেশ করিয়া দেহ পরিভ্যাগ করিব। জগতের মাতা মহা-লক্ষ্মী সীতা-ঠাকুরাণীকে রাক্ষসে স্পর্শ করিয়াছে, ইহাও কাণে শুনিতে হইতেছে ! ইহা শুনিয়া আর বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। এই তুঃখেই আমার হাদয় জলিভেছে।" মহাপ্রভু তখন ব্রাহ্মণকে বলিলেন,—"সীভাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—ভিনি সচ্চিদানন্দমূর্ত্তি। রাক্ষস তাঁহাকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দেখিতেই পারে নাই। রাবণ মারা-সীতাকে হরণ করিয়াছে। রাবণ আসিতেই সীতা--দেবী অন্তর্হিতা হইয়াছিলেন ও রাবণের সম্মুখে মায়া-সীতাকে পাঠাইয়াছিলেন।"

শ্রীচৈতন্তদেব যথন সেতৃবন্ধ-রামেশ্বরে আসিয়াছিলেন, তথন তথায় দেখিলেন, ব্রাহ্মণগণের সভায় কৃশ্মপুরাণ-পাঠ হইতেছে। তাহাতে তিনি সীতা-দেবীর কথা-প্রসঙ্গে শুনিতে পাইলেন যে, যথন পাতিব্রতা-শিরোমণি জানকী রাবণকে দেখিতে পাইলেন, তথন তিনি অগ্নির শরণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অগ্নিদেব ছায়া সীতা প্রস্তুত করিলেন ও মূল-সীতা অগ্নিপুরীতে রহিলেন। রাবণ সেই ছায়া-সীতাকে দেখিয়া উহাকেই প্রকৃত সীতা মনে করিয়া 'ছায়া'-কেই হরণ করিল। অগ্নি সীতাকে পার্ববতীর নিকট রাখিয়া-ছিলেন ও মায়া-সীতা দিয়া রাবণকে বঞ্চনা করিয়াছিলেন। যখন রামচন্দ্র সীতাকে পারীক্ষা করেন, তথন ছায়া-সীতা অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। অগ্নিদেব সত্যসীতা আনিয়া রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করিলেন।

শ্রীচৈতন্তদেব কূর্দ্মপুরাণের এই প্রসঙ্গের শ্লোকটা প্রাচীন পুঁথির যে পত্রে লেখা ছিল, সেই পত্রটি উক্ত ব্রাহ্মণদের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া লইয়া গিয়া সেই রামভক্ত বিপ্রকে দেখাইয়াছিলেন।

এই দৃষ্টান্তের মধ্যে একটি মহতী শিক্ষা ইহিয়াছে। অজ্ঞ সাধারণ লোক মনে করে—নাস্তিকগণ ভক্ত ও ভগবান্, শ্রীমূর্ত্তি, গঙ্গা, তুলসী—এই সকলের উপর অত্যাচার করিতে সমর্থ। কোন কোন বিধন্মী ভগবানের মন্দিরের উচ্চ-চূড়া এবং শ্রীমূর্ত্তি-সমূহ বিনষ্ট করিয়াছে বলিয়া অনেকেই বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বা এতটা প্রত্যক্ষবাদী যে, তাহারা মনে করে,—যখন চোর, দস্তা ও নান্তিকগণ শ্রীমূর্তির অলঙ্কারাদি অপহরণ কিংবা তাঁহাদিগকে বিনই (?) করিতে পারে এবং ভগবানের তাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা নাই (?), তখন শ্রীমূর্ত্তি বা বিষ্ণুর প্রতি ভক্তি করা উচিত নহে। ইহারা বুঝিতে পারে না যে, ঐসকল নাস্তিক বাপাষগুগণ সত্য-বস্তুকে স্পর্শ করা দূরে থাকুক, দর্শনও করিতে পারে না। ভগবানের মায়া তাহাদের নিকট সত্যের আকৃতি ধরিয়া তাহাদিগকে বঞ্চনা করিয়া থাকে। যাত্নকর ধূলি হইতে স্বর্ণমূলা প্রস্তুত করিয়া লোকের নিকট মায়া স্থপ্তি করে। সেই সকল স্বর্ণমূলা সাধারণ ব্যক্তিগণ পরীক্ষা করিয়াও তাহার ময়েয় যে ইন্দ্রজাল আছে, তাহা অনেক সময় বুঝিতে পারে না; তক্রপ সর্ববশক্তিসম্পন্ন ভগবান্, যাঁহার মায়ায় বিশ্ব বিমোহিত, তিনি যে নাস্তিক পাষগুগণকে মায়ার ছারা বিমোহিত করিয়া নিজের স্বরূপ গোপন রাখিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

## পরীক্ষিৎ ও কলি

ত্রকদিন মহারাজ পরীক্ষিৎ দিখিজয়ে বহির্গত হইয়া দেখিতে পাইলেন,—একটি বৃষ এক পদে বিচরণ করিতেছে এবং একটী গাভী অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছে। বৃষটি ঐ গাভীকে তাহার ঐরপ ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিল,—"মা!

ভুমি কি আমাকে এক পায়ে হাঁটিতে দেখিয়া শোক করিতেছ ? <u>শূত্র রাজগণ ভোমাকে ভোগ করিবে,</u> ইহা ভাবিয়া কি ভুমি কাতর অথবা আজকাল আর কেহই যাগ-যজ্ঞ করে না,— দেবতাগণ আর যজ্ঞের ভাগ প্রাপ্ত হন না,—ইহা দেখিয়াই কি তুমি ব্যাকুল হইয়াছ ? যজের ভাগ না পাওয়ায় দেবরাঞ্জ ইন্দ্র আর পূর্বের ন্থায় যথাকালে বারি বর্ষণ করেন না ; ইহাতে প্রজাগণের কফ হইবে—ইহা ভাবিয়াই কি তুমি শোকাকুলা হুইয়াছ ? এখন পভিগণ জ্রীদিগের, পিতা সন্তানদিগের মঙ্গলের স্ত্রত্ত চেফা করে না, বরং ভাহাদিগের প্রভি রাক্ষসের স্থায় নির্দিয় ব্যবহার করে; এখন ত্রাহ্মণাদিগের সদাচার নাই, তাঁহারা অক্সাণ-বিদ্বেষিগণের ভৃত্য হইতেছেন—ইহা দেখিরাই কি তুমি শোক করিতেছ ? কলির আকর্ষণে পড়িয়া ক্ষত্রিয়াধনগণ ভবিষ্যতে রাজ্য নাশ করিবে, প্রজা-সকল শাস্ত্রের নিষেধ না ুমানিয়া যেথানে-সেথানে স্বাধীনভাবে ভোজন, পান, অবস্থান, স্মান, ব্যাভিচার করিতে উন্মুখ হইয়াছে,—ইহা দেখিয়াই কি তুমি শোকযুক্তা হইয়াছ ? হে পৃথিবি! ভগবান্ শ্রীহরি ভোমার প্রবল ভার অপনোদনের জন্ম অবভার্ণ হইয়া মোক্ষর্থ হইতেও অধিক স্থুখপ্রদ যে-সকল লীলা করিয়াছিলেন, সেই শ্রীহরি অন্তৰ্হিত হইয়াছেন বলিয়াই কি তুমি শোকাকুলা হইয়াছ ?"

ঐ একপাদযুক্ত ব্যটি—সাক্ষাৎ ধর্মা, আর শোকাকুলা গাভীটি—মাতা বহুন্ধরা। ধর্ম্মের এই প্রশ্নের উত্তরে পৃথিবী বলিলেন,—"হে ধর্মা! পাপাত্মা কলির দৃষ্টিতে অভিভূত লোক- সমূহের জন্মই আমি শোক করিতেছি। তোমার, আমার নিজের, দেবতা, ঋষি, সাধু, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-সকলের দশা ভাবিয়া আমি শোক করিতেছি।"

পৃথিবী ও ধর্ম্ম পরস্পর এইরূপ কথা-বার্ত্তা বলিতেছিলেন, এমন সময় কিছু দূরেই মহারাজ পরীক্ষিৎ সরস্বতীর তীরে কুরু-কেঁত্রে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরীক্ষিৎ দেখিতে পাইলেন, রাজার ভায় বেষ ধারণ করিয়া এক শূদ্র বৃষ ও গাভীকে দণ্ডের ভারা তাড়না করিতেছে। বুষটির ভিনটি পদই নাই, সে ভয়ে মূত্র ত্যাগ করিতেছিল, আর গাভীটি বৎসহারা অনাথার স্থায় রোদন করিতেছিল। রাজা নির্জ্জন স্থানে ঐরপ চুইটি চুর্ববল প্রাণীর উপর অত্যাচার দর্শন করিয়া ঐ শূদ্রকে বধ করিতে উত্তত হইলেন। তিনি বৃষ ও গাভীকে অভয় প্রদান করিয়া বৃষকে ভাহার তিনটি পদ বিনষ্ট হইবার কারণ জিজ্ঞাস। করিলেন। বৃষ-রূপী ধর্ম ইহার উত্তরে রাজাকে অনেক তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিলেন। তখন পরীক্ষিৎ বুঝিতে পারিলেন,—ঐ বুষটি সাক্ষাৎ ধর্ম। সভ্যযুগে ভাহার 'ভপস্থা', 'শৌচ', 'দয়া' ও 'সভ্য'—এই চারিটি পদ ছিল ; কলিতে পূর্বের তপস্থা, শৌচ ও দয়া—এই তিনটি পদই বিনষ্ট হইয়াছে; একমাত্র সভ্যরূপ একপদে ধর্ম্ম কোনরূপে দণ্ডায়মান ছিলেন, তাহাও তুর্দান্ত কলি ভগ্ন করিতে উন্নত হইয়াছে।

রাজা ধর্মা ও পৃথিবী-মাতাকে সান্ত্রনা করিয়া কলিকে বধ করিতে উন্নত হইলেন। কলি তখন অন্য উপায় না দেখিয়া: রাজবেশ পরিত্যাগ-পূর্ববক মহারাজ পরীক্ষিতের পদতলে পতিত হইরা প্রাণ-ভিক্ষা করিতে লাগিল। শরণাগত ব্যক্তিকে বধ করা কর্ত্তব্য নহে দেখিয়া পরীক্ষিৎ কলিকে বলিলেন,—"তোমার প্রাণের কোনরূপ আশঙ্কা নাই; কিন্তু তুমি আমার শাসিত রাজ্যের মধ্যে কোথায়ও থাকিতে পারিবে না। তোমার সঙ্গে-সঙ্গে



লোভ, মিথ্যা, চুরি, ডাকাতি, থলতা, স্বধর্ম-ভ্যাগ, অলক্ষা, কপটভা, কলহ ও দস্ত প্রভৃতি অধর্ম-সমূহ, অবস্থান করে। অত-এব মে-স্থানে ধর্ম ও সভ্যের অবস্থান, মে-স্থানে ভক্তগণের বাস, ভথায় ভোমার অবস্থান উচিত নহে।" তখন কলি পরীক্ষিতকে বলিল,—"মহারাজ! আপনার রাজ্য ব্যতীত কোন স্থানই ত' দেখিতে পাইতেছি না। আপনি কৃপা করিয়া আমার থাকিবার স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিউন।" তখন পরীক্ষিৎ কলিকে কহিলেন, —"মে-স্থানে ভাস, পাশা প্রভৃতি জুয়া খেলা; নানাপ্রকার নেশা-পান; পরস্ত্রী-সঙ্গ বা অভ্যন্ত স্ত্রী-আসক্তি ও জীব-হিংসা—এই

**y**e

চারিটি অধর্ম আছে, সেই স্থানে তুমি বাস করিবে; তোমার বাসের জ্বস্থা এই চারিটি স্থান প্রদান করিলাম।"

এই চারিটি স্থান পাইয়াও পুনরায় কলি আরও স্থান প্রার্থনা করিলে পরীক্ষিৎ কলিকে স্মবর্ণরূপ আর একটি স্থান দিলেন।
এই স্ম্বর্ণের মধ্যে মিখ্যা, অহস্কার, কাম, হিংসা ও শত্রুতা একসঙ্গেই রহিয়াছে। তখন হইতে কলি এই পাঁচটী স্থানে বাস
করিতে লাগিল।

অতএব যে-ব্যক্তি মঙ্গল ইচ্ছা করেন, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক, বাজা, লোকনেতা ও গুরুর পক্ষে ঐ সকল বস্তুর সেবা করা সর্ববপ্রকারে অনুচিত। মহারাজ পরীক্ষিৎ ব্যরপধারী ধর্ম্মের তপস্থা, শৌচ, দয়ারূপ তিনটি ভগ্ন চরণকে সংযোজিত এবং পৃথিবীকেও সংবর্দ্ধিত করিলেন।

যাঁহারা প্রকৃত ও নিত্য-মঙ্গল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন,
যাঁহারা শ্রীহরিনাম, শ্রীভগবান্ ও ভক্তের প্রকৃত সেবা অভিলাষ
করেন, তাঁহারা কলির ঐ সকল স্থান হইতে সর্ববদা দূরে থাকিয়া
হরিভজন করিবেন। ভক্তের জীবনে অনাচার, ব্যভিচার, বৈধ বা
অবৈধ স্ত্রী-আসক্তি, মন্তাদি পানাসক্তি, অর্থ-বিত্তাদিতে আসক্তি,
প্রাণি-বধ, মিথ্যা, হিংসা, দ্বেষ, দান্তিকতা বা কোন ওপ্রকার তমঃ
ও রজ্যোগুণের ক্রিয়া থাকিবে না। তাঁহারা সর্ববদা নিগুণ
হরিভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন। হরিকথার আচার ও প্রচারের
ভারা নিজ্বের ও পরের নিত্য উপকার করিবেন।

### সতী ও দক্ষ

ৢ
বিবতীর পিতা দক্ষ একটি যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন । এই যজ্ঞে যে-স্থানে যভ ব্রহ্মীয়, দেবর্ষি, দেবতা প্রভৃতি ছিলেন, তাঁহারা সকলেই পত্নীগণকে লইয়া দক্ষের যজ্ঞে গমন করিছে--ছিলেন। দক্ষের কন্যা সতী পিতার যজ্ঞ-মহোৎসবের কথা শুনিয়া ও সকলকে তথায় যাইতে দেখিয়া পিতৃগৃহে যাইবার জন্ম বিশেষ উৎস্তুক হইলেন। সভী শিবের নিকট পিভার যজ্ঞ-দর্শনে গমন করিবার অনুমতি চাহিলে শিব সভীকে বলিলেন,—"ভোমার পিতা দক্ষ প্রজাপতিদিগের সম্মুখে আমার যেরূপ অপমান করিয়াছেন, ভাহাতে ভোমার কখনও ঐরূপ পিভার গৃহে যাওয়া উচিত নহে। বিশেষতঃ দক্ষ ভোমাকে কখনই আদর করিবেন না। পিতা অত্যন্ত অহঙ্কারী : নিরহঙ্কার পুরুষদিগের পুণাকীর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় হিংসার দগ্ধ হয়। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণই অসুরগণের ন্যায় শ্রীভগবান ও ভগবস্তক্তের দেষ করিয়া থাকে। আমি তাঁহাকে নমস্কার বা অভিবাদন করি নাই মনে করিয়া ভিনি আমাকে কুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তি দেহাসক্ত ভগবদ্বিমুখ ব্যক্তিগণকে বাহিরে অভিবাদনাদি না করিলেও তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিত অন্তর্য্যামী পরম পুরুষ বাস্থদেবকে মনের দ্বারা নমস্কার করিয়া থাকেন। হে সতি! দক্ষ ভোমার:

७२

দেহের জন্মদাতা পিতা হইলেও তাঁহাকে তোমার দর্শন করা উচিত নহে; অধিক কি, তাঁহার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণকেও তোমার দর্শন করা কর্ত্তব্য নহে।"

সতী আত্মীয়-স্বজনদিগকে দেখিবার জন্ম এতটা ব্যগ্র হইয়া-্ছিলেন যে, পতির বাক্য না শুনিয়াই দক্ষের গৃহে উপস্থিত - হইলেন। সেখানে দক্ষের ভয়ে কেবলমাত্র তাঁহার জননী ও ভগ্নীগণ ব্যতীত আর কেহই সতীর সহিত কোন কথাবার্ত্তাও বলিলেন না। পিভাকোন সমাদর করিলেন না দেখিয়া সজী ভগ্নীগণের কোন কথায় কর্ণপাত করিলেন না। সতী দেখিতে পাইলেন যে, দক্ষের যজ্ঞে রুদ্রের কোন ভাগ নাই। সতী তথন বুঝিতে পারিলেন যে, শিবকে অবমাননা করিবার জন্মই দক্ষ ঐ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। সতী বৈঞ্চবশ্রেষ্ঠ শিবের অবমাননা আর সহু করিতে না পারিয়া, পিতাকে ক্রোধের সহিত বলিলেন,— "ঘাঁহার প্রিয় ও অপ্রিয় কেহ নাই, অভএব ঘাঁহার কাহারও সহিত বিরোধ থাকিতে পারে না, সেই মহাপুরুষ শিবের বিদেষ করিতে আপনি উত্তত হইয়াছেন! কোন কোন সাধুপুরুষ অপরের দোষগুলিকেও 'গুণ' বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্ত আপনি হিংসায় এভদূর অভিভূত হইয়াছেন যে, অপরের গুণেও দোষ দর্শন করিভেছেন। যাঁহারা দোষ-গুণের যথার্থ বিচার করেন, তাঁহারা 'মধ্যম'; আর যাঁহারা তুচ্ছ গুণকেও 'মহৎ' বলিয়া প্রশংসা করেন, তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। আপনি সেই সর্ব্বোত্তম "শিবের প্রতিও দোষ আরোপ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

্ডভ

সভী ও দক্ষ

কোন ছর্দান্ত ব্যক্তি ধর্মরক্ষক প্রভুর নিন্দা করিতে আরম্ভ -ক্রিলে যদি সামর্থ্য না থাকে, ভাহা হইলে তুইটী কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া সেই স্থান হটতে চলিয়া যাওয়াই কর্ত্তব্য ; আর যদি সামর্থ্য িথাকে, ভাহা হইলে অসভের জিহ্বাকে বল-পূর্বক ছেদন করা 🕳 উচিত এবং ভাহার পর নিজের প্রাণ ভ্যাগ করাই উচিত। অত-এব বৈষ্ণব-বিদ্বেষী আপনার ঔরসজাত আমার এই দেহকে আমি আর ধারণ করিব না। কেহ যদি না জানিয়া কোন নিন্দিত বস্তু ভোজন করিয়া ফেলে, ভবে বমন করিয়াই নিজেকে শুদ্ধ করিতে হয়। আপনার দেহ হইতে জাত আমার এই কুৎসিত দেহে আর কোন প্রয়োজন নাই। আপনার সহিত সম্বন্ধ থাকার আমি বড়ই লভ্ছিত রহিয়াছি। অভএব আমি আপনার দেহ হইতে উৎপন্ন এই দ্বণিত দেহকে মৃতদেহের স্থায় নিশ্চয় পরিত্যাগ করিব।"—এই বলিয়া সভী যোগ-অবলম্বনে দেহভ্যাগ করিলেন। সভীর এই আদর্শে বিশেষ শিক্ষার বিষয় আছে। প্রকৃত ভগবস্তক্ত, গুরু ও বৈষ্ণবের অবমাননা সহু করিতে পারেন না। যেখানে সদ্গুরু বা শুদ্ধ বৈষ্ণবের নিন্দা হয়, শক্তি থাকিলে সেই-রূপ নিন্দাকারীর জিহবা স্তব্ধ করাই কর্ত্তব্য ; কিন্তু সকল-ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নহে বলিয়া অন্ততঃ সেই স্থান সভঃই পরিত্যাগ করা উচিত। নিন্দাকারীর জিহবা শুদ্ধ করিতে না পারিলে নিজের ্প্রাণ পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য।

কেছ কেছ বলেন,—গুরু-বৈষ্ণবের নিন্দা করিলেও নিন্দা-কারীর প্রতি সামাজিক ও ব্যবহারিক সৌজন্ম বা শিফীচার

48

প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। যাঁহাদের ভগবান্ ও ভগবন্তক্তের প্রতি
অমুরাগ হয় নাই, অথবা বাঁহারা ভগবান্ ও ভগবন্তক্তকেও অন্যান্য
ব্যবহার-যোগ্য জীবের ন্যায়্ম মনে করেন, ইহা সেইরূপ কপট
ব্যক্তিগণেরই অভিমত। সাধারণ লোকপ্রিয়তা হইতেই ব্যবহারিক শিক্টাচারের উদয়; কিন্তু যেখানে প্রাণের প্রাণ বৈষ্ণবঠাকুর নিন্দিত হন, সেখানে আর সে মর্যাদা রক্ষিত হইতে পারে
না। সতীদেবার আদর্শে তঃসঙ্গের প্রতি 'অসহযোগ'-নীতির পূর্ণ
পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া য়ায়। প্রহলাদ বিষ্ণু-বিদ্বেবা পিতার সঙ্গ
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; সতী বৈষ্ণব-বিদ্বেবা পিতার সঙ্গ পরিত্যাগ
করিয়া, এমন কি, তাঁহার সম্পর্কিত দেহ-পর্যান্ত যোগানলে
ভন্মীভূত করিয়া আরও অধিকতর উচ্চ আদর্শ বা বৈষ্ণবতা
শিক্ষা দিয়াছেন।

সতা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়তর্পনকারী শ্রেষ্ঠ জনৈক পতিরই
নিন্দা শ্রাবণ করিতে পারেন নাই, ইহা মনে করিলে তাঁহাকে
সাধারণ ভোগিনী নারীর মত মনে করিয়া তাঁহার চরণে অপরাধ
করিতে হইবে। তাঁহার আদর্শ আরও অনেক উচ্চ ও অভিমর্ত্তা।
ভিনি পভিকে শুদ্ধ-বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিচার করিতেন, ইহা
শ্রীমন্তাগবতে সতীর প্রত্যেক বাক্যে পরিক্ষুট হইয়াছে। সতীর
দেহাত্মবুদ্ধি ছিল না, থাকিলে ভিনি দেহত্যাগ করিতে পারিতেন
না। সাধারণ পভিত্রতা নারীর দেহাত্মবুদ্ধি বা প্রভিশোধ লইবার
প্রবৃত্তি প্রবলা। সতীত্ব রক্ষার জন্ম 'জহরত্রত' অবলম্বন করিয়া যেসকল জাগভিক মহীয়সী ললনা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহা

90

ঞ্জৰ

হইতে সতীর আদর্শ কোটিগুণ উচ্চে অবস্থিত। তাঁহার আদর্শে বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রতি অতিমর্ত্তা প্রীতির নিদর্শন রহিরাছে। এজন্মই তাহা সর্বেবান্তম।

#### প্রত্ব

স্ক্রি ব সনুর পুত্র উত্তানপাদ রাজার তুই মহিনী—স্থনীতি ও স্থরুচি ৷ তন্মধ্যে স্থরুচি পতির অতিশয় প্রিয়া ছিলেন। স্থনীতির গর্ভে ধ্রুবের জন্ম হয়।

এক সময়ে রাজা উত্তানপাদ স্থক্তির পুত্র উত্তমকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া আদর করিছেছিলেন। ইহা দর্শন করিয়া স্থনীতির পুত্র প্রবণ্ড পিতার অক্ষে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক হইল। রাজা প্রবকে ক্রোড়ে গ্রহণ করা দূরে থাকুক, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। তথন স্থক্ষচি অভিশয় অহঙ্কারের সহিত প্রবক্ত করিলেন না। তথন স্থক্ষচি অভিশয় অহঙ্কারের সহিত প্রবক্ত করিলেন,—"তুমি রাজপুত্র হইলেও রাজাসনে বসিবার অযোগ্য। রাজাসনে বসিবার ইচ্ছা থাকিলে তপস্থার ঘারা ভগবান্কে সম্ভট্ট করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর।" বিমাতার এইরূপ নির্মাম বাক্যে প্রব অত্যন্ত মন্মাহত হইয়া জননীর নিকট উপস্থিত হইলে। স্থনীতি লোকমুথে প্রবের প্রতি স্থক্ষটির ত্র্ব্বাক্য-প্রয়োগের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ব্যথিতা হইলেন।

তিনি দীর্ঘনিঃশাস পরিত্যাগ করিতে করিতে বলিলেন,—"বৎস, আমার স্থায় তুর্ভাগার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াই তোমার এইরূপ অবস্থা। যদি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করিবার অভিলায় থাকে. ভবে বিমাভার কথানুযায়ীই ভগবান্কে পরিতুষ্ট কর। ভক্ত-বৎসল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত ভোমার ছঃখ-মোচনের আর অশ্য উপায় নাই। তুমি শ্রণাগত হইয়া তাঁহার আরাধনা কর।" জননীর এইরূপ বিলাপ ও সারগর্ভ উপদেশ শ্রেবণ করিয়া ধ্রুব শ্রীহরির আরাধনার নিমিত্ত দৃঢ়চিত্ত হইয়া বনে গমন করিতে উত্তত হইলেন। শ্রীনারদ ধ্রুবের ইচ্ছা জানিতে পারিয়া তাঁছার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"বৎস! অদুষ্টই স্থৰ-তুঃধের কারণ; তাহাতেই সম্ভুট্ট থাকা উচিত। তোমার জননীর উপদিষ্ট যোগের দারা ভোমার পক্ষে ভগবানের কুপা লাভ করা চুকর। মুনিগণ সহস্র বৎসর সাধনের দারাও তাহা লাভ করিতে পারেন নাই।" ধ্রুব দেবর্ষি নারদের উপদেশ শ্রুবণ করিয়া কহিলেন,— **"প্রভো! কোন্ পথ অবলম্বন করিলে আমি এমন উৎকৃষ্ট পদবী** লাভ করিতে পারিব, যাহা আমার পূর্ব্ব-পুরুষগণ ও অস্থান্য ব্যক্তি-গণও লাভ করিতে পারেন নাই ? কুপা পূর্বক আমাকে তাহা উপদেশ করুন।" দেবর্ষি নারদ বলিলেন,—"বৎস। ভগবানের সেবাভেই সকল প্রয়োজনের সিদ্ধি হয়। অভএব যমুনার পবিত্র তটে মধুবনে গমন করিয়া তুমি কায়মনোবাক্যে ভগবান্ শ্রীহরির আরাধনা কর।" ধ্রুবকে এইরূপ উপদেশ করিয়া তাঁহাকে শ্রীনারদ পরমগুহু দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। বহুকাল আরাধনার

পর ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীহরি গ্রুবের নিক্ষপট সেবার পরিতৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আবিভূতি হইলেন ও ধ্রুবকে পরমার্থ-জ্ঞান প্রদান করিলেন। ধ্রুব শ্রীভগবান্কে স্তব করিয়া বলিলেন,— "হে ভগবন্, যে যাহা চাহে, আপনি তাহাকে ভাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা আপনার নিভ্যসেবা লাভ ব্যতীত অন্য কোন কামনার উদ্দেশ্যে আপনার আরাধনা করে, তাহারা নিশ্চয়ই নারার দারা বঞ্চিত ; কারণ, ভাহারা অনিভ্য বিষয়ের ভোগের নিমিত্ত লালায়িত। ঐরপ ভোগ নরকেও লাভ হইয়া থাকে। প্রভো! আপনার শ্রীচরণকমল ধ্যান এবং আপনার নিজ জনের সহিত আপনার চরিত্র-কথা শ্রবণ করিয়া যে আনন্দ-লাভ হয়, ব্রহ্মানন্দেও সেইরূপ স্থথের অনুভব হয় না। অতএব দেবতা-পদ ত' অতি তুচ্ছ! হে অনন্ত! যে-সকল শুদ্ধাত্মা পুরুষ নিরস্তর আপনাতেই ভক্তি করিয়া থাকেন, সেইসকল সাধু-মহাত্মার 🤭 সঙ্গ আমার লাভ হউক। সেইরূপ মহৎসঙ্গবলে আমি আপনার গুণকপা সকল শ্রবণ করিয়া অতিশ্ব তুঃখ-পরিপূর্ণ এই ভীষণ সংসার-সমুদ্র অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারিব।" ধ্রুবের এই প্রকার স্তবে সম্ভট্ট হইয়া ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাঁহাকে কহিলেন,—"হে স্থত্ত, ভোগার মঙ্গল হউক। আমি ভোগার অভিলাষ জানিতে পারিয়াছি। আমি তোমাকে যে সমুজ্জল পদ প্রদান করিলাম, এ পর্যান্ত কেছই সে-স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। ধর্মা, অগ্নি, কশ্যপ, ইন্দ্র, বানপ্রস্থ মুনির্ন্দ এবং সপ্তর্ষিগণ তারকাগণের সহিত নিরস্তর ঐ স্থানকে প্রদক্ষিণ

ক্রিয়া ভ্রমণ ক্রিভেছে। ছে বৎস, ভোমার পিতা সম্প্রভি ভোমাকে পৃথিবী-শাসনের ভার সমর্পণ করিয়া বনে গমন করিবেন। তুমি ধর্মা আশ্রয়-পূর্ববক নিরুদ্বেগে ছত্রিশ সহস্র বৎসর রাজত্ব করিবে। তোমার বিমাতা স্থরুচি তোমার প্রতি হিংসাযুক্তা ছিলেন। তুমি যদিও তাঁহার প্রতি হিংসা করিতে ইচ্ছা কর নাই, তথাপি আমার ভক্তের প্রতি বিদ্বেষ আমি সহু করি না। তোমার প্রতি হিংসা করিবার ফলে তাহার পুত্র উত্তম যুগন্মা করিতে যাইয়া বিনষ্ট হইবে এবং সে পুত্রের অদর্শনে ব্যথিতা হইয়া ভাহাকে অন্বেষণ করিতে করিতে দাবাগ্নিতে প্রবেশ করিবে। আমার আরাধনার ফলে তুমি আমাকে স্মৃতি-পথে ধারণ করিতে সমর্থ হুইবে এবং তদনন্তর আমার ধামে গমন করিতে পারিবে।" ইহা বলিয়া ভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন। প্রবের সমস্ত অভিলায পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু তাঁহার চিত্ত স্থপ্রসন্ন হইল না। তিনি সেই অবস্থায় গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। ভগবানের শ্রীচরণ-দর্শন লাভ ক্রিয়াও তাঁহার শ্রীপাদপদ্মের নিভ্যদেবা-লাভের জন্ম তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারেন নাই, এইজন্ম তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"অহো! আমার বড়ই মন্দভাগ্য! আমি সংসার-বিনাশক শ্রীহরির পাদপদ্মমূলে উপস্থিত হইয়াও নশ্বর বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি! সংসার-নিবর্ত্তক ভগবান্কে তপস্থা-দ্বারা প্রসন্ন করা তুঃসাধ্য। কিন্তু আমি তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াও তাঁহার নিকট অসৎসংসারই প্রার্থনা করিয়াছি। হায় ! যেমন অতি নিৰ্বোধ নিধন ব্যক্তি সম্ৰাটের নিকট সতুষ-তণ্ডুলকণা

**্**ড

প্রার্থনা করে, ভজ্রপ আমিও এমন তুদ্ধতিশালী যে, শ্রীহরির
নিকট অভি তুচ্ছ নশ্বর বস্তু প্রার্থনা করিলাম। শ্রীহরি আমাকে
সেবানন্দ-প্রদান করিভে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমি মুঢ়তা-বশতঃ
তাঁহার নিকট অভিমানের বস্তু প্রার্থনা করিয়াছি।"

এদিকে রাজা উন্তানপাদ গ্রুবের প্রত্যাবর্ত্তন-বার্ত্ত। শ্রুবণ করিয়া আনন্দের সহিত পুত্রের অভ্যর্থনা করিলেন। সাধু-পুত্রের সন্ত-ফলে তাঁহার স্থবুদ্ধির উদয় হইল। কিছুকাল পরে পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া তিনি হরিভঙ্গনের জন্ম বনে গুগমন করিলেন।

শ্রুব ও প্রহলাদ উভয়েই অতি শিশুকালেই হরিভজনের আদর্শ প্রকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু উভয়ের ভক্তির মধ্যে একটু বৈশিষ্ট্য আছে। প্রহলাদ প্রথম হইতেই কোনপ্রকার রাজ্য বা জাগতিক ঐশ্বর্য্য-লাভের জন্ম হরির আরাধনার আদর্শ প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু শ্রুবের হরির আরাধনার আদর্শে প্রথমে পিতার রাজ্য-লাভের আশায় বা বিমাতার বাক্যবাণে মর্দ্মাহত হইয়া পিতার অনুগ্রহ-লাভের আশায় ভগবানের তপস্থায় প্রবৃত্ত হইতে দেখা গিয়াছে। প্রহলাদকে যখন নৃসিংহদেব বর গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, তখন তাহার উত্তরে প্রহলাদ বলিয়াছিলেন,—"য়ে সেবক প্রভুর নিকট হইতে প্রভুর সেবার পরিবর্ত্তে কিছু কামনা করে, সে ভৃত্য নহে,—বণিক্।" শ্রুবও বখন রাজ্য-লাভের আশা লইয়া ভপস্থা করিতে করিতে পদ্ম-পলাশ-লোচন হরির দর্শন পাইলেন, তখন শ্রীহরি শ্রুবকে বর

দিতে ইচ্ছা করিলে শ্রুব কহিলেন,—"প্রভো! আমি রাজ্য-লাভের আশায় ভোমার তপস্থায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; কিন্তু: দেবতা ও মুনি-ঋষিগণের পক্ষে যাহা অত্যন্ত তুর্লভ, আমি ভোমার সেই দর্শন লাভ করিয়াছি। আমি কুতার্থ ইইলাম। সামান্ত কাঁচ অন্বেষণ করিতে করিতে আমি চিন্তামণি পাইয়াছি। আমি আর অন্য বর প্রার্থনা করি না।" অভএব গ্রুবের এই আদর্শ হইতে আমরা এই শিক্ষা লাভ করিতে পারি যে কোনপ্রকার কামনা চরিতার্থ করিবার জন্ম ভগবানের সেবার অভিনয় করা প্রকৃত সেবা নহে। একমাত্র তাঁহার অহৈতৃকী সেবার জন্মই তাঁহার সেবা করা উচিত। ভবে যদি কোন কোন সময় সামাত্ত কিছু অত্য কামনাও হাদয়ে থাকে, ভাহাও সর্ববন্ধণ ভগবানের নিক্ষপট সেবা-লোল্যের প্রভাবে নষ্ট হইয়া যায়। তবে ইহা মনে রাখিতে হইবে যে, অক্যাভিলাষের দারা ভগবানের সেবা লাভ হয় না। সেবায় প্রবল অকপট উন্মুখতা দারাই অম্যাভিলাষ দূর হয় ও সেবা লাভ হয়।

A TO THE PARK STORY OF THE PARK THE PAR

of the total and confine the second

# আদর্শ সম্রাট্ পৃথু

**্রিভবের বংশে অন্ধ**; অন্ধরাজ হইতে বেণ জন্মগ্রহণ করে। বাল্যকাল হইতেই বেণ অতি ক্রের-স্বভাব ছিল। বেণ যখন মৃগয়া করিতে বনে গমন করিত, তখন পুরজনেরা দূর হইতে বেণকে দেখিয়া ''ঐ বেণ আসিতেছে'' বলিয়া ভয়ে চীৎকার করিত। সে বাল্যকালেই এতটা নিষ্ঠুর ও নির্দ্দিয় হইরা পঁড়িরাছিল যে, সমবয়ক্ষ বালকদিগের সহিত খেলা করিতে করিতে ভাহাদিগকে পশুর স্থায় হত্যা করিতে একটুও কুন্তিত হইত না। রাজা অন্ধ পুত্রকে এরপ কার্য্য হইতে বিরভ করিবার জন্ম বহু ভাড়ন, ভৰ্জ্জন ও নানাবিধ উপায়ে শাসন করিয়া কোনই ফল পাইলেন না। ইহাতে অন্তের চিত্তে অভিশয় নির্বেদ , উপস্থিত হইল। তিনি অর্দ্ধরাত্রে লোকের অজ্ঞাতসারে বেণের গর্ভধারিণীকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। সকলেই অন্তকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম পৃথিবীর সর্ববত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন স্থানেই তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া তাঁহার আশা পরিত্যাগ করিলেন। মুনিগণ বেণকে অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ণুভক্তি যাজন করিবার জग्र नाना थकारत উপদেশ দিলেন। किञ्च द्वा दिलल,—"আমি নিজেই ঈশর, যভেষের বিষ্ণু আবার কে ?" মুনিগণ বিষ্ণু-নিন্দা সহ্য করিতে না পারিয়া বেণকে বিনাশ করিলেন।

বেণ-জননী বেণের মৃতদেহকে মন্তের ছারা রক্ষা করিলেন। এদিকে রাজ্য-মধ্যে নানাপ্রকার অরাজকতা উপস্থিত হইল।. ইছা দেখিয়া ঋষিগণ বিচার করিলেন যে, রাজষি প্রবের বংশ একেবারে ধ্বংস হওয়া উচিত নহে; কারণ, তথায় অনেক বিফ্রভক্ত মহাভাগবত-নৃপতি আবিভূতি হইয়াছেন। তখন মুনিগণ বেণের বাহুদ্বয় মন্থন করিছে লাগিলেন। তাহা হুইতে একটি পুরুষ ও একটি স্ত্রী উৎপন্ন হইলেন। এই চুইটিই শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অংশ। পুরুষটীর নাম—পুথু ও ন্ত্রী-মূর্ত্তিটীর নাম—অর্চি। কালক্রমে পৃথু মহারাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। তাঁহার অনুগ্রহে ও আনুগত্যে পৃথিবী প্রজাগণকে নানাবিধ দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া উপহার প্রদান করিতে লাগিলেন। পৃথু অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিলে ইন্দ্র অশ্ব অপহরণ করিবার চেফী করিলেন। ইন্দ্র পৃথু-পুত্রের বিক্রমে ভীত হইয়া কপট ধার্মিক-বেশে অশ্ব পরিত্যাগ-পূর্ববক অন্তর্হিত হইলেন।

ইন্দ্র অশ্ব অপহরণ করিবার নিমিত্ত যে-সকল কপট-বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই পাপের 'বণ্ড'। 'বণ্ড' শব্দের অর্থ—'পাপ-চিহ্ন'। দিগম্বর জৈন—গণ, রক্তবন্ত্রধারী বৌদ্ধগণ ও কাপালিকাদি ব্যক্তিগণ ঐ 'পাষণ্ড'—বেশ ধারণ করিয়া থাকে।\*

পৃথু ইন্দ্রের কপটতা বুঝিতে পারিয়া ইন্দ্রকে বধ করিতে উত্তত হইলেন, কিন্তু ব্রহ্মা পৃথুকে উহা হইতে নিবারণ করিলেন।

<sup>\*</sup> শ্রীমন্তাগবত ৪।১৯।২৪-২৫ স্লোক মন্তব্য ।

যজেশর হরি ইন্দ্রের সহিত যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া পৃথুকে বলিলেন—"ইন্দ্র ভোমার একশন্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের বিদ্ন করিয়াছেন, এক্ষণে তিনি ভোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন। তুমি ইঁছাকে ক্ষমা কর।" পৃথু শ্রীভগবানের আদেশ অবনত-মন্তকে গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রও পৃথুর পদযুগে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন।

ভগবান্ বিষ্ণু পৃথুকে বর প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন; তখন পুথু শ্রীহরিকে বলিলেন,— ''বাঁহাদিগের বর দান করিবার ক্ষমতা আছে, এইরূপ দেবতাগণেরও জাপনি ঈশর। কোন্ বিবেকী ব্যক্তি আপনার নিকট দেহা-ভিমানী ব্যক্তিগণের কাম্য বর প্রার্থনা করেন ? ঐ সকল ভোগ্য-বস্তু নরকবাসী দেহধারিগণেরও আছে। যদি মুক্তির পদবীতেও আপনার শ্রীপাদপদ্ম-স্থধার যশোগান বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা না থাকে, ভবে আমি সেইরূপ মোক্ষও প্রার্থনা করিব না। আমার একমাত্র প্রার্থনীয় বর এই য়ে, আপনার গুণ কীর্ত্তন ও প্রবণ করিবার জন্ম আমাকে অযুত কর্ণ প্রদান করুন, আমি অন্য কিছু চাহি না। যে-ব্যক্তি মহাপুরুষগণের সঙ্গে আপনার মঙ্গলপ্রদ যশঃ একবারও কোনপ্রকারে প্রবণ করেন, তিনি যদি একেবারে পশু না হইয়া একটুও সারগ্রাহী হন, ভাছা হইলে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না।" পৃথু মহাুরাজের এই উক্তি ও শিক্ষা শুদ্ধভক্তগণের শিরোভূষণ।

বৈষ্ণব-সম্রাট্ পৃথু গন্ধা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পরম পবিত্র দেশে বাস করিয়া অনাসক্তভাবে শ্রীহরি ও বৈষ্ণবগণের সেবার

উত্তেখ্যে রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। তিনি সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র দণ্ড-মণ্ড-বিধাতা সমাট ছিলেন। তাঁহার আজ্ঞা সর্ববত্র অপ্রতিহত ছিল: কেবলমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও সর্ববপ্রভূ বৈষ্ণব-গণের উপর তিনি কোন আধিপত্য বিস্তার করেন নাই। তিনি প্রজার প্রকৃত মঙ্গলকামী আদর্শ প্রজা-পালক রাজা ছিলেন। প্রজাগণ বাহাতে সকলেই শ্রীহরির সেবায় অনুরাগযুক্ত হন, এজন্ম ভিনি ভাহাদিগের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও প্রচার করিতেন। প্রজাগণ রাজার বিলাস-বৈভব উৎপাদনের যন্ত্র, ইহা ভিনি কখনই মনে করিভেন না। ভিনি কোন প্রকার নাস্তি-কভার প্রশ্রে দিভেন না। প্রজাগণের প্রতি তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শ্রীমন্তাগবতে বর্ণিত রহিয়াছে। 🗱 তিনি প্রজাগণকে বলিয়াছিলেন—"তোমরা শ্রীভগবানের সেবার সিদ্ধিলাভ-বিষয়ে দূঢ়-নিশ্চয় হইরা ভোমাদের অধিকারানুসারে নিক্ষপটে কার মনঃ, বাক্য, গুণ ও স্বকর্মাদি দারা একমাত্র শ্রীবিফুর শ্রীপাদপদ্ম ভজনা কর। এই পৃথিবীতে আমার যে-সকল প্রজা দৃঢ়ত্রত হইয়া জগদ্গুরু শ্রীহরিকে আরাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাই আমার প্রতি অনুগ্রহ বিভরণ করেন। মহাসম্পত্তিশালী রাজকুলের তেজঃ আত্মবিৎ ব্রাহ্মণকুলে এবং বিষ্ণুসেবা-সর্ববস্ব বৈষ্ণবকুলে যেন কখনও প্রভাব বিস্তার না করে। আমি যেন আত্মবিদ্গণের পদরেণু নিজের মুকুটের উপর যাবজ্জীবন ধারণ করিতে পারি।"

<sup>\*</sup> শ্রীমন্তাগবত ৪র্থ কল, ২১শ অধ্যায়।

. 90

শ্রীভগবানের আদেশে মহর্ষি সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ পৃথু
। মহারাজের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। নিন্ধিঞ্চন পুরুষগণ
বিষয়ী বা রাজ-দর্শন করেন না, কিন্তু পৃথুর ন্যায় বৈষ্ণব-সম্রাট্কে
কুপা করিবার জন্য সনৎকুমারাদি রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পৃথু স্ব-হস্তে তাঁহাদের সেবা করিয়া বৈষ্ণব-সেবার
আদর্শ প্রকট করিয়াছিলেন। পৃথু সেই সকল মহাভাগবভকে
সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"যাঁহাদিগের গৃহে আপনাদের ন্যায় পূজ্যতম সাধুগণের সেবার উপযোগী জল, তৃণ, ভূমি, গৃহস্বামী ও ভৃত্যাদি সেবার উপকরণ-সমূহ বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই প্রকৃত গৃহস্থ ও নিধ্ন হইলেও ধত্য। যে-সকল গৃহ মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের পাদোদকের দ্বারা অভিষক্তি না হয়, সেই সকল গৃহ প্রচুর ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ হইলেও সর্পগণের আবাসস্থান রক্ষের ত্যায় মৃত্যুভয় আনয়ন, করে। হে প্রভূগণ! জড়েন্দ্রিয়ের স্থকর বিষয়কে আমরা পরম প্রয়োজন বোধ করিতেছি। এই সংসার নানাবিধ ক্লেশের আকর-ভূমি। আমরা নিজেদের কর্মাদোষে এই সংসারে পাতত হইয়াছি; আমাদের কি কোন মন্সলের সম্ভাবনা আছে ? আমার দৃঢ় বিশ্বাস—সংসার-সন্তপ্ত ব্যক্তিগণের আপনারাই স্কৃত্তং; অতএব এই সংসারে কিরপে অনায়াসে মন্সল হইতে পারে, তাহা আমি আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।"

সনৎকুমার কহিলেন,—"হে রাজন্, মধুরিপু শ্রীহরির পাদ-পদ্মের গুণানুকীর্ত্তনে আপনার স্থচুল্লভা ও নিশ্চলা মতি আছে ৷

এইরূপ মতি হইতেই অন্তরাজার বিষয়বাসনারূপ মল বিধোত হয়। শ্রদ্ধার সহিত ভগবদ্ধর্ম্মের অনুশীলন, তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, ভগ-বানের সেবায় নিষ্ঠাযুক্ত হইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের সেবা এবং পুণ্যকীর্ত্তি ভগবানের কথা শ্রাবণ-কীর্ত্তনাদি করিলে সেই রভি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ধন-রূপাদিতে আসক্ত ও ইন্দ্রিরের স্থ্রু-ভোগে প্রমন্ত অসদ্যক্তিগণের সঙ্গের প্রতি বিভৃষ্ণা, ভাহাদিগের অভিলয়িত অর্থ-কামাদি পরিত্যাগ, নির্জ্জনবাসে অভিরুচি—এই সকল দারা আত্মার স্থখ হয় ; কিন্তু বে-স্থানে সাধুগণের গ্রীমুখ-বিগলিত হরিকথামূত পান করিবার সম্ভাবনা নাই, সেইরপ নির্জ্জনে বাস করিবারও ইচ্ছা করিবেন না; কেন না, ডদারা নিজের ইন্দ্রিয়-ভর্পণ হয়; কিন্তু কুফের সন্তোষ হর না। অহিংসা, উপশ্মাদি-বৃত্তি, সদ্গুরুর উপদেশানুসারে সদাচারের অনুষ্ঠান, মুকুন্দের চরিত্র-পর্য্যালোচনা, ইন্দ্রিয়-দমন, ভোগবাসনা-পরিভ্যাগ, হরির উদ্দেশ্যে ব্রভাদি-নির্ম-পালন, ধর্মা-স্তরের অনিন্দা, নিজের ভোগ-বিষয়-লাভে ও তদ্রক্ষণে চেফী-শৃয়ভা, শীভোফাদি-দক্দ-সহিষ্ণুতা এবং ভগবস্তক্তগণের কর্ণের ভূষণ-স্বরূপ শ্রীহরির গুণামুকীর্তনের দারা ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভদারা কার্য্য ও কারণরূপ অনাজ্মবস্তু প্রপঞ্চে বৈরাগ্য ও নিগুণ-পরব্রেন্সে সহজেই পরমা রতি উদিত হইরা থাকে। আশ্রেয় করিয়াই দেহাদি অন্যান্য বস্তু প্রিয় হয়। সেই আত্ম। বিনষ্ট হইলে তদপেক্ষা জীবের গুরুতর ক্ষতি আর কি হইতে পারে ? ধন ও ভোগ্য-বিষয়াদির চিন্তাই জীবের সকল পুরুষার্থ-

নাশের মূল, যেহেতু ততুভয়ের চিন্তা ঘারা জীব পরোক্ষ ও অপ-রাক্ষান্মভূতি হইতে ভ্রম্ট হইয়া জড়ভা প্রাপ্ত হয়। ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের পত্রসদৃশ অঙ্গুলি-সকলের কান্তি ভক্তির সহিত স্মরণ করিতে করিতে ভক্তগণ যেরপ কর্ম্ম-বাসনাময় ছদয়ের গ্রন্থিকে অনায়াসেই ছেদন করেন, ভক্তিরহিত নির্কিষয়ী যোগিগণ ইন্দ্রিরগণকে সংযত করিয়াও তত্রপ ছেদন করিতে সমর্থ হন না। অতএব ইন্দ্রিয়-নিগ্রহাদির চেন্টা পরিভ্যাগ করিয়া বাম্মুদেবের ভজনা করেন। ইন্দ্রিয়াদি নক্র-মকরে পরিপূর্ণ এই সংসার-সমুদ্রেক যোগাদির ঘারা যাঁহারা উত্তীর্ণ হইবার বাসনা করেন, ভবসমুদ্রে পার হইবার ভেলা-স্বরূপ ভগবানের শ্রীপাদপদ্ম আশ্রেয় না করার দরণ তাঁহাদের অভ্যন্ত ক্লেশ হইয়া থাকে। অভএব হে রাজন, আপনি সেই ভজনীর ভগবানের পাদপদ্মকে নৌকা করিয়া এই ছংখময় মুদ্বস্তর ভব-সমুদ্র উত্তীর্ণ হউন।"

পূর্থ মহারাজ কহিলেন,—"হে ভগবন্, দীনদয়াল শ্রীহরি পূর্বেই আমাকে কৃপা করিয়াছিলেন, সেই ভগবদনুগ্রহ-সম্পাদনের জগুই আপনাদের আগমন। আমি আপনাদিগকে আর কি দক্ষিণা দিব, যেহেতু আমার দেহ এবং এই রাজ্যাদি আপনাদের গ্রায় সাধুগণের প্রদত্ত উচ্ছিন্ট-স্বরূপ। ভৃত্য রাজাকে তাঁহার সেবার নিমিত্ত যেরূপ তাম্বূলাদি প্রদান করে, তক্রপ আমিও প্রাণ, পুত্র, পরিবার ও পরিচ্ছদাদির সহিত গৃহ, রাজ্য, সেনা, পৃথিবী প্রভৃতি যাবতীর বস্তু আপনাকে নিবেদন করিতেছি, আপনি কুপা-পূর্বেক গ্রহণ করুন।"

#### ক্তপাখ্যানে উপদেশ

96

মহারাজ পৃথু ভগবানে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া কর্ম্মের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি অপ্রাকৃত ভগবান্কে সকল কর্ম্মের একমাত্র কর্ত্তা জানিয়া কর্তৃত্বাদি অভিযান দূর করিয়াছিলেন । তিনি সাত্রাজ্য-লক্ষ্মীর সহিত গৃহে বর্ত্তমান থাকিয়া এবং সূর্যোর ন্যায় সর্ববত্র পরিভ্রমণ করিয়া কখনও বিষয়ে আসক্ত হন নাই। ভিনি বাৎসল্যে মন্মু, প্রভুত্বে ব্রন্মা, ব্রন্মাতত্ত্ব-বিচারে সাক্ষাৎ বৃহস্পতি এবং স্বয়ং জ্সাবানের তায় জিডেন্ডিয় ছিলেন। মহারাজ পৃথু পৃথিবীকে পুত্র-হস্তে সমর্পণ-পূর্বক কেবল-মাত্র স্বীয় পত্নীকে সঙ্গে লইয়া তপোবনে গমন করিলেন। তিনি কখনও কন্দমূল ও ফল, কখনও শুদ্ধপত্র আহার, কখনও বা কেবল জল পান করিয়া কয়েক পক্ষকাল অভিবাহিত করেন। শেষে বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিতেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার জন্মই তিনি এরপ অত্যত্তম তপস্থার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহারাজ পুথু ঐরূপ শ্রন্ধার সহিত সর্ববদা শ্রীভগবানের সেবার জন্য যত্নশীল থাকায় অচিরেই তাঁহার শ্রীভগবানে ঐকান্তিকী ভক্তির जिमग्र बहेल।



## রাজা প্রাচীনবহিঃ

ব্রেষণ্ডব-সমাট্ পৃথুর বংশে কর্ম্মবার প্রাচীনবহিঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যজ্ঞামুষ্ঠান করিয়া পৃথিবীতলকে 'প্রাচীনাগ্র', কুশের ঘারা আচ্ছয় করিয়াছিলেন; এজন্ম তিনি ঐ নামে প্রসিদ্ধ হন। প্রাচীনবহির মহিষী শজক্রতি। তাঁহার গর্ভে দশটী পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহারা 'প্রচেডাঃ' নামে বিখ্যাত। প্রাচীন-বহিঃ পুত্রগণকে তপস্থা করিবার জন্ম রাজ্য হইতে জন্মত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রাচীনবর্হির চিত্ত কর্ম্মের প্রতি আসক্ত ছিল, ইহা দেখিরা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ তাঁহার নিকট কুপা পূর্বক আগমন করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রাচীনবর্ছিঃ নারদকে জিজ্ঞাসা করেন,—"গৃহাসক্ত ব্যক্তির দ্রী-পুক্র-ধনাদিতেই 'পরমার্থ' বলিয়া জ্রম হইয়া থাকে; সেজন্মই ভাহারা কাম্য-কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সংসারে বিচরণ করে, কখনই বথার্থ পরমার্থ লাভ করিতে পারে না। ভাহাদের মঙ্গলের উপায় কি ?"

শ্রীনারদ প্রাচীনবর্হিকে তাঁহার দ্বারা যজ্ঞে নিহত সহস্র-সহস্র পশুকে দেখাইরা বলেন,—"হে রাজন্! আপনি নির্দ্দর হুইয়া আপনার যজ্ঞে যে সহস্র-সহস্র পশু হত্যা করিয়াছেন. উহাদিগকে যে পীড়ন করিয়াছেন, তাহাস্মরণ করিয়া উহারা ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া রহিয়াছে। আপনার মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতেছে। উহারা লোহ-যন্ত্রময় শৃষ্ণদারা অবিলম্বে আপনাকে ছিন্নভিন্ন করিবে। এই সময় পুরপ্তনের একটি পুরাতন উপাখ্যান শ্রবণ করাই আপনার পক্ষে মন্তলকর। আপনি তাহাই শ্রবণ করুন।"

'পুরঞ্জন' নামক এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁহার এক বন্ধু ছিলেন। তাঁহার নাম ও কার্য্য কাহারও বিদিত ছিল না। পুরঞ্জন বিষয়ভোগের লালসায় পৃথিবীর যাবভীয় পুরের (দেহের) অনুসন্ধান করিয়াছিলেন ; কিন্তু কোনটিই তাঁহার কামনা-সিধির উপযোগী দেখিতে পাইলেন না। অবশেষে একদিন হিমালয়ের দক্ষিণ সামুদেশে ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে নরদারযুক্ত একটি পুর (মনুয্য-শরীর ) তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। ঐ পুরটি (দেহটি) প্রাচীর (ত্বক্) উপবন (বাহ্য-বিষয়), অট্টালিকা ( মুখ ), পরিখা ( সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ—এই তিন গুণ ) গবাক (লোমকৃপ) ও বহিদ্বার (চক্ষুঃ) দারা স্থশোভিত এবং স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় (পিত্ত, কফ, বাত—এই ত্রিধাতুকাত্মক) চূড়াযুক্ত গৃহসমূহে পরিব্যাপ্ত ছিল। উপবনে বিবিধ হিংস্র জন্তুর বাস থাকিলেও উহাদের স্বভাব মুনিগণের স্থায় হিংসাবিহান ছিল ( পুরঞ্জন নামক জীবের কর্ম্মজনিত পুণ্যহেতু তাঁহার ভোগ্য বিষয়-সমূহ নিক্ষপট ছিল )। অতএব ঐ সকল জন্তুর ভয়ে বনে প্রবেশ করিছে কেহই ভীত হইত না। পুরঞ্জন (জীব) দেখিতে পাইলেন, একটি স্থন্দরীকামিনী (বিষয়বিবেকবতী বুদ্ধি) যদুচছা- ক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে সেই উপবনে আসিয়া প্রবেশ করিতেছেন। সেই রমণীর সহিত দশ জন ভৃত্য (দশটি ইন্দ্রিয়) ছিল। পঞ্চরতিরূপ পঞ্চমুগুবিশিষ্ট (প্রাণ) সর্প ঐ কামিনীর শরীর-রক্ষক-স্বরূপ তাহার সঙ্গে ছিল। উহারা প্রত্যেকেই শত শত নায়িকার (বৃত্তির) পতি।

ঐ যুবতী (জীবমোছিনী অবিত্যা) তাঁহার স্বামী (উপভোগকারী) অবেষণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। ঐ বোড়শীর কটাক্ষ
নিশিত বাণের স্থায়। বীর (ভোগে উৎসাহী) পুরঞ্জন (জীব)
সেই কামিনীর কটাক্ষ-বাণে বিদ্ধ হইয়া সেই স্থন্দরীকে সম্ভাষণ
করিলেন, কামিনী-কটাক্ষে ঐ বীর অধীর হইয়া পড়িলেন।
কামিনীও মোহিতা হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"এই স্থানই আমার
যোগ্য বসভিস্থল। তুমি আমার ভাগ্যফলে এই স্থানে আগমন
করিয়াছ। দেখিতেছি, তুমিও আমার স্থায় ইন্দ্রিয়স্থ অভিলাষ
করিতেছ। আমি যে-সকল ভোগ্যবস্তু তোমাকে প্রদান করিতেছি,
তাহা তুমি উপভোগ কর। তুমি নবঘারযুক্ত এই পুরীতে শতবৎসরকাল বাস কর।" এইরূপে পুরঞ্জন একশত বৎসর
কামিনীর ক্রীড়ামুগ হইয়া বিবিধ বিষয়ে ভ্রমণ করিতে করিতে
নিজের স্বরূপ ভুলিয়া গেলেন।

একদিন সেই পুরঞ্জন একটি বৃহৎ ধনু (কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অভিনিবেশ) হস্তে গ্রহণ করিয়া, স্বর্ণময় কবচ (রজোগুণের আবরণ) ধারণ ও পৃষ্ঠদেশে অক্ষর তৃণীর (অনন্ত: ভোগ-বাসনা-রূপ অহাস্কারোপাধি) বন্ধন করিয়া একটি রথে (স্বপ্রদেহে) পঞ্চ 'প্রস্থ' (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ—এই পঞ্চ বিষয়)
নামক বনে গমন করিলেন। ইন্দ্রিয়াধিপতি 'মন' নামক সেনাপতি
পুরঞ্জনের অনুগমন করিলেন। পুরঞ্জন দ্রীকে (বিবেকবতী বৃদ্ধিকে)
পরিত্যাগ করিয়া মুগরার লালসায় (বিষয়ভোগ-লালসার) ধনুর্বাণ
(রাগ-দ্বেষ ও 'আমিই কর্তা', 'আমিই ভোক্তা' অভিমান) গ্রহণপূর্বক সদর্পে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। রাজা পুরঞ্জন (জীব)
আনেক পশু হত্যা করিয়া ক্ষ্ম্মা ও তৃষ্ণায় ( তৃদ্ধর্মের অনুশোচনার)
কাতর হইয়া পাড়িলেন ও গৃহে (ধর্ম্মপথে) প্রত্যাগমন করিলেন।
তথায় প্রথমে মহিষাকে দেখিতে পাইলেন না। পরে পত্নাকে
আনার্ত ভূমিতলে দেখিতে পাইয়া তাহার পদযুগল স্পর্শ করিয়া
তাহাকে ত্রংখের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ও তাহার নিকট ক্ষমা
ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

পুরপ্তন ধর্মশীলা পত্নীতে আসক্ত হইয়া তাহার গর্ভে একাদশ শত পুত্র—(বিবেক-নির্ণয়, সংশয়াদি) ও একশত দশটি কতা। (লজ্জা, উৎকণ্ঠা, চিন্তা প্রভৃতি) উৎপাদন করিলেন। পুরপ্তনের ঐ সকল পুত্রের প্রত্যেকে আবার শত শত পুত্র উৎপন্ন করিল। এইরূপে পুরপ্তন কুটুম্বাসক্ত-চিন্ত হইয়া আত্মার হিতসাধক ভগবানের সেবা-কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া পড়িলেন। কামিনী-প্রিয় ব্যক্তিগণের অপ্রিয় জরা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপদ্বিত হইল। আধিব্যাধিরূপ য্বনসেনা কালকত্যা জরার সহিত পুরপ্তনের দেহরূপ পুরীকে আক্রমণ করিল। উহাতে পুরপ্তনের 'শ্রী'ল্রফ হইল। পুরপ্তন ঐরূপ 'শ্রী'-ল্রফ হইয়া এবং বিবেকাদিরূপ পুত্র,

গান্তীর্ঘাদিরূপ পৌত্র, মনঃ ও ভাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবভা প্রভৃতি ঁঅমাত্যবর্গের প্রতিকূলাচরণ এবং বুদ্ধিরূপা পত্নীর প্রীতির অভীব লক্ষ্য করিয়া, মন্ত্রৌষধির দ্বারাও কোন প্রতিকারের উপায় দেখিতি না পাইয়া, বিশেষভঃ কালকন্তা জরা ও ববন-সেনাগণের আক্রেমণে তাঁহার পুরী বিধ্বংসিত দেখিতে পাইয়া ঐ দেহরূপা পুরী পরিত্যাস করিলেন। মৃত্যু-সময়ে পুরঞ্জনের পূর্ব্ব-স্থা একমাত্র ছিতকারী শ্রীভগবানের কথা স্মরণ হইল না। পুরঞ্জন যজ্ঞাদি-কর্ম্মেটিই-সকল পশু হত্যা করিয়াছিলেন, উহারা পুরঞ্জনকে ব্যালয়ে দৈখিতে পাইয়া প্রতিশোধ লইতে লাগিল। স্ত্রী-চিন্তা করিতে করিতেই পুরঞ্জন দেহ-ত্যাগ করিয়াছিলেন; ইহাতে তাঁহার স্ত্রাদেহ-লাভ হইল। তিনি যে-সকল পুণ্যকর্ম করিয়াছিলেন, তাহার কলে স্বর্গাদি ভোগ করিবার পর কন্মী বিদর্ভরাজের গৃহে তাঁহার কন্মা-রূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। মলয়ধ্বজ নামক এক কৃষ্ণভক্তের ্সহিত তাঁহার বিবাহ হইল। মলয়ধ্বজ বিদর্ভ-নন্দিনীর গতে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃতিরূপা কন্যা ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তাঙ্গরূপ সাজটি পুত্র উৎপাদন করিলেন। রাজধি মলয়ধ্বজ ( গুরুরূপ কুষ্ণভক্ত মহাভাগবত ) শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিবার জন্ম নিজ-পুত্রগণের মধ্যে ( শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তাঙ্গগণের মধ্যে ) পৃথিবী বিভাগ করিয়া ( শ্রবনাদি ভক্তি-বিচিত্রতার ব্যবস্থা করিয়া) নিজে কুলা-চলে ( ভক্তিপ্রদ একান্ত নির্জ্জন-স্থানে ) গমন করিলেনী বিদর্ভ-নন্দিনীও সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া পতির অনুগামিনী হইলেন। পতিপরায়ণা (গুরুদেবনিষ্ঠ শিষ্য) বিদর্ভ-নন্দিনী ভক্তিযক্ত বৈরাগ্য-অবলম্বন-পূর্ববক পরম ধর্ম্মজ্ঞ মলয়ধ্বজকে ভক্তি-সহকারে সেবা করিছে লাগিলেন। মলয়ধ্বজ (প্রীগুরুদেব) এই পৃথিবীর পরিত্যাগ করিলে বিদর্ভ-নন্দিনী স্বামীর অনুসরণ করিছে সঙ্কল্ল করিলেন (প্রীগুরুদেবের সমাধি দান করিয়া শিশ্য তাঁহার গুণ স্মরণ-পূর্ববক বিরহ-দাবাগ্লিছে দর্ম-দেহ হইয়া স্বীয় জীবনের প্রতি আসক্তি পরিত্যাগ ও নিত্যধামে প্রীগুরুর সেবা-লাভের জন্ম ব্যাকুল হইলেন)। সেই সময় কোন পূর্ববতন সথা (ভগবান্) বাক্ষণের বেশে উপস্থিত হইয়া বিরহ-কাতরা বিদর্ভ-নন্দিনীকে (গুরুগভপ্রাণ শিশ্যকে) তাহার স্বরূপ (জীবের স্বরূপ), ভগবানের স্বরূপ, অবিত্যা মারার স্বরূপ ও উহার কবল হইছে মুক্ত হইয়া ভগবানের সেবা-লাভের প্রসন্ধ কীর্ত্তন করিলেন।

প্রাচীনবহিঃ শ্রীনারদকে এই পুরঞ্জন-উপাখ্যানের তাৎপর্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ প্রভ্যেকটি কথার প্রকৃত মর্ম্ম একে একে ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন,—জীব কর্ম্মফলামুসারে উচ্চ ও নীচ নানাপ্রকার জন্ম লাভ করিয়া থাকে। কর্ম্মের দ্বারা কথনই ত্রিতাপের মূল উৎপাটিত হইতে পারে না। শ্রীবাস্থদেবে পরমা ভক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়েই জীবের নিত্য ও পরম-মঙ্গললাভ হয় না। সাধুগণের মূখ-বিগলিত হরিকথামূত-প্রবাহের সেবা করিলেই জীবের শ্রীবাস্থদেবে রতি উৎপন্ন হয়। ক্মুধা, পিপাসা, শোক, মোহ, ভয় ও নানাবিধ অভাবের অনুভূতি অতি আমুযজিকভাবে চলিয়া যায়। কর্ম্মকাণ্ড কথনই বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য নহে। শ্রীবিষ্কৃই বেদের মূল-পুরুষ। যাহা দ্বারা হরিতে মতি

হয়, ভাহাই 'বিহ্যা'। দেহে ও গৃহে আসক্তি পরিত্যাগ করিরা

ত্রীহরিতে চিত্ত-স্থাপনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। গুরুনামধারিগণ এই সকল আত্মতত্ত্ব অবগত নহে। সদ্গুরুই জীবের সংশয়

ছেদন করিতে পারেন। শ্রীনারদের এই সকল উপদেশ শ্রবণ

করিয়া রাজা প্রাচীনবর্হিঃ সমস্ত তুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি

ফপিলাশ্রমে গমন করিয়া তথার একাস্তভাবে ভগবানের আরাধনা

করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিলেন।



### দশ-ভাই প্রচেতাঃ

বিখ্যাত হইয়াছিলেন। ই হায়া সকলেই ধর্মপরায়ণ ও সদাচারী ছিলেন। পিতার আদেশে প্রচেডোগণ তপস্থা করিবার জন্ম পাশ্চমদিকে যাত্রা করিলেন। পথে শিবের সহিত তাঁহাদের দেখা হইল। শস্তু তাঁহাদিগের প্রতি প্রসম হইয়া তাঁহাদিগকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। সেই সকল উপদেশে আমাদের সকলেরই বহু শিক্ষার বিষয় আছে। শিব বলিলেন,—"যে-ব্যক্তি ভগবান্ শ্রীবাস্থদেবের চরণে অনম্যভাবে শরণাগত হন, তিনিই আমার প্রিয়। মানুষ স্বধর্মাচরণ করিয়া বহু জন্মে ব্রহ্মার পদবী

প্রাপ্ত হইতে পারেন ও তৎপরে আমাকে ( শিবকে ) লাভ করেন কিন্তু যে-ব্যক্তি ভগবান্ বাস্থদেবের ভক্ত, তিনি দেহান্তেই বিফুর পরম-পদ লাভ করেন। কাল বিশ্বকে ধ্বংস করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু যে-ব্যক্তি ভগবান্ বাস্থদেবের পদমূলে শ্রণাগত, কাল তাঁহাকে কখনই বশীভূত করিতে সাহসী হয় না। যে-সকল ব্যক্তি ভগবানের পার্ষদ—বৈষ্ণব, যদি ক্ষণার্দ্ধকালও তাঁহাদের সঙ্গ-লাভ হয়, ভাহা হইলে পৃথিবীর রাজত্ব প্রভৃতি সামান্ত ভোগের বিষয় দূরে থাকুক্, স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষকেও তুচ্ছ জ্ঞান হয়। শ্রীহরির ভক্তগণের সঙ্গ-লাভ-সোভাগ্যই ভগবদনুগ্রহের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। ভাগবতগণের প্রতি যদি ভক্তিযোগের দারা চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জীব অনায়াসে ভগবানের তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। প্রচেভোগণ শিবের উপদিষ্ট বিষ্ণু-স্তব কীর্ত্তন করিতে করিতে দশহাজার বৎসর ভগবান্ বাস্থদেবের আরাধনা করেন। তাঁহারা 'রুদ্রগীত' নামক স্তবের ঘারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। এই 'রুদ্রগীতে' ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি মহাদেবের শুদ্ধভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা সম্পুটিত রহিয়াছে।

ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু দশহাজার বৎসর পরে প্রচেতোগণের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীবিষ্ণু দশ-ভাই প্রচেতার মধ্যে সকলেরই এক শুদ্ধভক্তিধর্মে একই প্রকার নিষ্ঠা এবং পরস্পরের মধ্যে অক্লব্রিম অচ্ছেছ্য-প্রীতি দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন এবং গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিয়া হরিভজন করিবার উপদেশ দিলেন। শ্রীবাস্থদের বলিলেন,—"বাঁহারা ভগবান্কে সমস্ত কর্ম্মের একমাত্র ফলভোক্তা জানিয়া তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্মফল সমর্পণ করেন, তাঁহারাই সেবার অনুকূলে সমস্ত কার্য্য করেন; বাঁহার। ভগবানের কথা-প্রসঙ্গে দিন বাপন করেন, সেই সকল ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে থাকিলেও গৃহ তাঁহাদের বন্ধনের কারণ হয় না। বাঁহারা ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে শ্রহির নবনবায়মানরূপে আবিভূতি হইয়া থাকেন।"

দশ-ভাই প্রচেতাঃ একসম্বে ভগবানের স্তব করিলেন —"হে ভগবন্! ভক্তিযোগের পথ-প্রদর্শক ও একমাত্র গতি ভগবান্ যাঁহাদিগের প্রতি প্রসন্ন আছেন, তাঁহাদিগের অভাইতবর ভগবানের কুপা-প্রার্থনা-ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না। যেরূপ অনায়াসে পারিক্ষাত-পুপ্প লাভ হইলেও মধুপানকারী ভ্রমর পদ্মপুষ্পা ব্যতীত অন্ত পুষ্পের সেবা করে না, সেইরূপ সাক্ষাৎ ভগবানের শ্রীচরণক্ষাল লাভ করিয়া সেই শ্রীপাদপদ্মের সেবা-মধু ব্যতীত শুদ্ধ-ভক্তগণের আর অধিক প্রার্থনার বিষয় কিছুই থাকিতে পারে না।"

প্রচেতোগণ কেবল একটিমাত্র বর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন,—"হে ভগবন্! আপনার মায়া-মোহিত হইয়া আমাদের নিজ-নিজ কর্মানুসারে আমরা যে-কাল-পর্যান্ত এই সংসারে ভ্রমণ করিব, সে-কাল-পর্যান্ত যেন আমাদের জন্ম-জন্ম আপনার গুণকীর্ত্তনকারী বৈশ্ববগণের সঙ্গ-লাভ হয়,—আমরা কেবল এই বরটী প্রার্থনা করিছেছি। ভগবানের নিতাসঙ্গী ভাগবত-গণের অতি অল্লকালও সঙ্গের দ্বারা জীবের যে অসীম মন্তল হয়,

ভাহার সহিত স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষেরও তুলনা হইতে পারে না। এই জগতের তুচ্ছ রাজ্য-ভোগ-স্থথের কথা আর কি বলিব ? শুদ্ধ-ভক্তগণের সমাজে আপনার বিশুদ্ধ-কথা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই সকল কথা-শ্রবণে ভোগেচছারপা তৃষ্ণার অনায়াসে শান্তি হয়। আপনার সেই সকল নিজ-জন তীর্থ-সকলকেও পবিত্র করিবার জন্ম পদত্রজে ভ্রমণ করিয়া থাকেন। হে ভগবন্! আমরা আপনার প্রিয়তম সেবক শিবের ফণকাল-মাত্র সঙ্গ-প্রভাবে এই স্বত্ন শ্চিকিৎস্থ \* সংসার ও জন্ম-মৃত্যুরূপ রোগের সর্ববশ্রেষ্ঠ বৈছ-স্বরূপ আপনাকে অছ আমাদের পরম আশ্রয়রূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। হে ভগবন্! আমরা যে বেদ অধ্যয়ন করিয়াছি; আনুগত্যের দারা গুরু, বিপ্র, বৃদ্ধ, আর্য্যগণকে নমস্কার করিয়াছি; বন্ধুগণ, ভাতৃগণ ও প্রাণিগণের হিংসা করি নাই; আহারাদি পরিত্যাগ করিয়া জলমধ্যে বহুকাল-পর্যান্ত যে ঘোরতর তপ্রস্থা করিয়াছি, সেই সকল সদাচার ঘারা আপনার সন্তোষ হউক, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয় বর।"

প্রচেতোগণের শুদ্ধভক্তির আদর্শ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক জীবেরই মঙ্গল হইবে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায়ও শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিরাছেন,—'যাহারা অন্য দেবতার ভক্ত হইয়া শ্রহা-সহকারে সেই সকল দেবতার পূজা করে, তাহারা অবিধি-পূর্ববক আমাকেই পূজা করিয়া থাকে।' এই স্থানে 'অবিধি' শব্দটী

অতিশর ছরারোগ্য অর্থাৎ বাহা চিকিৎসাদারাও দূর করা অত্যন্ত কঠিন।

বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যাহা 'অবিধি', ভাহা 'শুদ্ধা ভক্তি' নহে। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সকলের মূল, সকল দেবভার প্রাণ, সকল ঈশ্বরগণেরও ঈশ্বর। দেবাদিদেব মহাদেব শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত গঙ্গাকে তাঁহার মস্তকে নিয়ত ধারণ করিয়া বিষ্ণুভক্তির আদর্শ প্রকাশ করিতেছেন। মহাদেব তাঁহার শিরোভূষণ ও কণ্ঠভূষণরূপে সর্পরূপী অনন্তদেবকে সর্বক্ষণ মস্তকে ও কণ্ঠে ধারণ করিতেছেন। তিনি পার্ববভীর সহিত সর্বক্ষণ ইলার্ত-বর্ষে সন্ধর্মণ রামের নাম গান করিয়া প্রেমােন্মন্ত হইয়াছেন। প্রচেভাগণ সেই কৃষ্ণ-প্রিরতম শিবকে গুরুরূপে বরণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর সেবা করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিবকে স্বতন্ত্র ভগবান্ অর্থাৎ শিবই সাক্ষাৎ 'বিষ্ণু', কেবল নাম ও রূপ ভেদমাত্র,— এইরূপ অবৈধ ও অদৈব-মতবাদ কথনও গ্রহণ করেন নাই। এজন্য তাঁহাদের ভক্তি শুদ্ধভক্তির আদর্শ।

দশ-ভাই প্রচেডাঃ ভগবান্ বিষ্ণু ও ত্রন্ধার আদেশে বৃক্ষপ্রদত্ত শারিষা' নাম্মী এক কন্মাকে বিবাহ করিলেন। ত্রন্ধার পুত্র দক্ষ . শিবের চরণে অপরাধ-ফলে মারিষার পর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রচেডোগণ বহু বৎসর সংসারাশ্রমে অবস্থান করিবার পর পত্নীকে পুত্রের হস্তে সমর্পণ করিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহারা পূর্ববিদিকে সমুক্রভটে—যে-স্থানে 'জাজলি' নামক ঋষি সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। তাঁহারা তথায় দেবর্ষি নারদকে দেখিয়া তাঁহার শ্রীচরণে কাতরভাবে নিবেদন করিলেন,—"হে প্রভো! শ্রীগুরুদেব শিব ও ভগবান্ শ্রীহরি আমাদিগকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, আমরা গৃহে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া তাহা প্রায় ভূলিয়া গিয়াছি। আমাদিগকে আপনি পুনরায় জ্ঞানোপদেশ করুন।'' তথন নারদ দশ ভাইকে কুপা করিয়া এই উপদেশ দিলেন,—

''যে জন্ম দারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সেবা হয়, সে-জন্মই জন্ম ; যে-সকল কার্য্যের দারা ভগবানের সেবার আনুকুল্য হয়, ভাহাই একমাত্র কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; যে আয়ুদ্ধরি শ্রীহরির সেবা হয়, তাহাই পরমায়ুঃ: যে মনের দারা ও যে বাক্যের দারা ভগবানের সেবা হয়, ভাহাই শুদ্ধ মন ও প্রকৃত বাক্য। শ্রীহরির সেবা ব্যতীত জন্ম, বেদোক্ত কর্ম্ম ও দেবভাগণের স্থায় দীর্ঘ আয়ুতেই বা ফল কি ? - শ্রীহরির সেবা ব্যতীত বেদান্তাদি-শ্রাবণ, তপস্থা, শাস্ত্র-ব্যাখ্যা প্রভৃতি বাক্যবিলাস, নানা শাস্ত্রের অর্থ অব-ধারণ করিবার সামর্থ্য, স্থতীক্ষ-বুদ্ধি, বল, ইন্দ্রিয়-পট্টভা—এই সকলের দারাই বা কি ফল ? অফান্স-যোগ, জ্ঞান, সন্ম্যাস, বেদা-ধ্যয়ন, ত্রত, বৈরাগ্য ও যাবতীয় সাধন, যাহাতে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তোষণ না হয়, সেই সকলের ঘারাই বা কি ফল ? সকল প্রাণীর আত্মা— শ্রীহরি। তিনি এতদূর দরাময় যে, নিজের আত্মা পর্যান্ত বিতরণ করিয়া দেন। ভিনি পরমানন্দ-স্বরূপ। যেরূপ বৃক্ষের মূলদেশে স্থষ্ঠুভাবে জল-সেচন করিলে উহার ক্ষম, শাখা, . উপশাখা, পত্ৰ-পুষ্পাদি সকলেই সঞ্জীবিত থাকে; প্রাণে আহার্য্য প্রদান করিলে ভাষাভে সমস্ত ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়; সেইরূপ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের সেবার দারাই সমস্ত দেবতা ও পিতৃ-পিতা- মহাদির পূজা হইয়া থাকে। মূলে জল সেচন করিলে যেরূপ জার পৃথগ্ভাবে শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুজাদিতে জল সেচন করিতে হয় না, বা প্রাণে আহার প্রদান করিলে পৃথগ্ভাবে চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতিতে খাছ্য-দ্রব্য প্রদান করিতে হয় না, সেইরূপ সর্ববদেবতার মূল ও প্রাণস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুর সেবা করিলে পৃথগ্-ভাবে আর অন্ত দেবতাদের পূজা করিতে হয় না। শুদ্ধভক্তগণ এইজন্ম সর্ববমূল ভগবান্ অচ্যুতেরই সেবা করেন।

সাধুগণের হৃদয়ে কোন কামনা নাই। তাঁহাদের আত্মানির্মাল। তাঁহারা যথন ভগবান্কে ডাকেন, তথন সেই ডাকে ভগবান্ সাড়া দেন এবং তাঁহাদের হৃদয়ে আসিয়া বাস করেন। শ্রীহরি তাঁহার নিজ-জনের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সেই স্থান হইডে আর অন্যত্র গমন করেন না। যে-সকল নিজিঞ্চন ব্যক্তির ভগবানই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাঁহাদিগকেই প্রিয় ও ভক্তিকেই স্থাদ বলিয়া জ্ঞান করেন। অতএব যে-সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, আভিজাত্য ও কর্ম্মের অহঙ্কারে মত্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে তিরস্কার করে, শ্রীহরি সেই সকল কুমনীমী ব্যক্তির পূজা কথনই স্বীকার করেন না।"

শ্রীনারদের মুখে শুদ্ধভক্তিময় এই সকল উপদেশ শ্রাবণ করিয়া দশ-ভাই প্রচেডাঃ শ্রীহরির শ্রীচরণ ধ্যান করিতে করিছে বিষ্ণুলোকে গমন করিয়াছিলেন।

### ভরত ও রন্তিদেব

ত্রতি প্রাচীনকালে ঋষভদেব নামে এক রাজা ছিলেন।
এই ঋষভদেব ভগবানের অবতার বলিয়া পৃজিত। তাঁহার মহিবার
নাম—জরন্তা। ঋষভদেবের একশত পুত্র হইরাছিল। পূর্বেব
লক্ষণানুসারে বর্ণ বা জাতি নিরূপিত হইত। এখন যেরূপ
ব্রাক্ষণের পুত্রকে 'ব্রাক্ষণ' ও শুদ্রের পুত্রকে 'শুদ্র'ই বলিতে হয়,
পূর্বেব সকল ক্ষেত্রে তাহা হইত না। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুত্রের
পুত্রেও ব্রাক্ষণের লক্ষণ থাকিলে তিনি ব্রাক্ষণের মধ্যে পরিগণিত
হইতেন; আবার ব্রাক্ষণের পুত্রে শূদ্রের লক্ষণ দেখা গেলে তিনি
'শুদ্র' বলিয়াই গণ্য হইতেন, তাঁহাকে আর 'ব্রাক্ষণ' বলা হইত না।
নাভির পুত্র ঋষভদেব। নাভি ক্ষত্রির ছিলেন। ঋষভদেবের

নাভির পুত্র ধ্বভদেব। নাভি কাত্রর হিলেন। ব্যবভদেবের একশন্ত পুত্রের মধ্যে দশ জন ক্ষত্রিয়, নয় জন পরমহংস বৈষ্ণব<sup>হ</sup>
ও একাশী জন ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। যে দশ জন ক্ষত্রিয় রাজা
হইয়াছিলেন, তাঁহাদেরই সর্বশ্রেষ্ঠ—ভরত। তাঁহার নাম হইতে
এই দেশের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। পূর্বের এই দেশের নাম
ছিল—অজনাভবর্ষ।

ঋষভদেব পুত্রদিগকে সংশিক্ষা ও ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া-ছিলেন। পিতা পুত্রকে কিরূপ শিক্ষা দিবেন, ঋষভদেবের উপদেশে \* তাঁহার শ্রেষ্ঠ আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়।

<sup>\*</sup> শ্রীমন্তাগবতের পঞ্চম স্বন্ধ, পঞ্চম অধ্যারে পুত্রগণের প্রতি শ্ববভদেবের উপদেশ দিখিত আছে

ঋষভদেব পুত্রগণকে কহিলেন,—"কুকুর, শৃকর প্রভৃতি জন্তু, মাহারা বিষ্ঠা ভোজন করে, তাহারাও ইন্দ্রিয়ের স্থামর জন্ম লালা-রিত : মনুযাগণের তাহা কর্ত্তব্য নহে। ভগবানের সেবাই মনুযোর একমাত্র কর্ত্তব্য। মহাপুরুষগণের সেবাই 'মুক্তির ঘার'। যাঁহারা 🌈 জগতের কোন বস্তুতে আসক্ত নহেন, ভগবানের গুণ-কীর্ত্তনই বাঁহাদের একমাত্র কার্য্য, তাঁহারাই মহৎ। দেহে আসক্তি,— 'আমি ও আমার' বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ভোমরা সেইরূপ মহতের সেবা করিবে। অন্ধ ব্যক্তিকে ভ্রান্ত-পথে চলিভে দেখিয়া যে-ব্যক্তি ভাহাকে সভর্ক না করে; সে যেরূপ অভ্যন্ত নিষ্ঠুর, সেইরূপ এই সংসারের লোক, যে দেহাসক্তির পথে চলিয়াছে, ভাহা হইভেও যে-ব্যক্তি সতর্ক না করে, সে অভ্যস্ত নির্দম । ভক্তির উপদেশ দারা যিনি মৃত্যুরূপ সংসার হইতে জীবকে রক্ষা করিতে না পারেন, সেই গুরু—'গুরু' নহেন, সেই স্বজন—'স্বজন' নহেন, সেই পিডা - 'পিতা' নহেন, সেই জননী—'জননী' নহেন, সেই দেবভা— 'দেবভা' নহেন। এজন্মই পূর্ববকালে মহাত্মা বলি 'গুরু'-নামধারী শুক্রাচার্য্যকে, বিভীষণ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাবণকে, প্রহলাদ পিডা হিরণাকশিপুকে, ভরত জননী কৈকেয়ীকে, খটাক্সরাজা দেবতা-প্রণকে, ব্রাক্ষণীগণ তাঁহাদের পতি যাজ্ঞিক-বিপ্রাগণকে পরিভাগ করিয়া ভগবানের সেবা করিয়াছিলেন; কেন না, ইঁহারা ভগবানের সেবায় বাধা দিয়াছিলেন।"

পিতার নিকট হইতে ভরত এই সকল শিক্ষা লাভ করিয়া কিছুকাল রাজ্য পালন করিয়াছিলেন এবং পরে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া পুলহাশ্রমে গমন-পূর্বকে ভগবান্ 'বাস্তদেবে'র সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তাঁহার আশ্রমটি গগুকী-নদীর তীরে বিরাজিত ছিল। ঐ
নদীতে প্রচুর পরিমাণে শ্রীনারায়ণ-শিলা পাওয়া যাইত। সেই
পুলহাশ্রমের উপবনে ভরত একাকী থাকিয়া নানাপ্রকার পুপ্প, স্পত্র, তুলসী, ফল-মূলাদির ঘারা ভগবানের সেবা করিতেন। তাঁহার
স্থায়ে ভগবানের জন্ম অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় শরীরে কম্প,
আশ্রুণ, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারও লক্ষিত হইতে লাগিল।

একদিন তিনি নদীর তীরে বিসয়া 'হরিনাম' জপ করিতেছিলেন, এমন সময় একটি গর্ভবতী হরিণী অভ্যন্ত তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া ঐ নদীর তীরে আগমন করিয়া জলপান করিতে থাকিল। কিছু দূরে একটা সিংহ ভয়য়র গর্জ্জন করিয়া উঠিল। হরিণী প্রাণভয়ের লক্ষ্ণ দিয়া নদী অভিক্রম করিতে চেন্টা করিল। ইহাতে হরিণীর গর্ভপাত হইল ও তৎক্ষণাৎ ভাহার মৃত্যু ঘটিল। হরিণীর গর্ভত্ম শাবকটি নদীর স্রোতে ভাসিতে লাগিল। ভরত মন্ত্র জপ করিতে করিতে নদী-তীরে বসিয়া এই সকল লক্ষ্য করিতেছিলেন।

এমন কোন্ পাষাণ-হৃদয় আছে, যাহা এইরপ দৃশ্যে বিগলিত
না হয় ? ভরতেরও তাহাই হইল। ভরত হরিণ-শিশুটিকে রক্ষা
করিবার জন্ম ভগবানের নাম-কার্ত্তন হইতে বিরত হইলেন। তিনি
ভাবিলেন,—"নৃনং হ্যার্যাঃ সাধব উপশমশীলাঃ কুপণস্থহাদ এবং-বিধার্থে স্বার্থানপি গুরুতরামুপেক্ষন্তে।"—(ভাঃ ৫।৮।১০) সকল
প্রকারে জাগতিক বিষয়ে বিরাগযুক্ত হইলেও দীনজনের বন্ধু আর্য্য

পাধুগণ দীনব্যক্তিকে দয়। করিবার জন্ম তাঁহাদের গুরুতর স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া থাকেন।" এইরূপ বিচার করিয়া ভরত নিঃসহায় হরিণ-শিশুটাকে নদীর স্রোভঃ হইতে উদ্ধার করিয়া ভাতান্ত বজুর সহিত উহার সেবা করিতে লাগিলেন। সর্ববদা মৃগের কথা ভাবিতে ভাবিতে, মৃগের সেবা করিতে করিতে মৃত্যুকালে ভিনি দেখিতে পাইলেন যেন সেই মৃগশিশু তাঁহার নিজের পুজের ন্যায় তাঁহার পার্ম্বে বিসন্না শোক করিতেছে। এ হরিণ-শিশুর প্রভি তাঁহার চিত্ত এতটা আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, ভরত গৃহ ছাড়িয়া সন্ন্যাসী হইয়াও হরিণ-শিশুরই ধ্যান করিতে লাগিলেন। অবশেষে ভরত মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরজন্ম হরিণ-দেহ লাভ করিলেন।

ভরতের একটি শুভ-লক্ষণ ছিল যে, তিনি মায়াবাদিগণের আয় জীবে নায়ায়ণ-বৃদ্ধি করেন নাই, জীবকে ঈশর ভাবেন 'নাই, দরিদ্রকে 'নায়ায়ণ' বিলয়া কল্পনা করেন নাই, তাই অল্পকালের মধ্যেই তাঁছার হৃদয়ে অনুতাপ ও ভগবানের সেবা-শ্মৃতি উদিত হইল। তিনি অনুশোচনা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—''আহো! কি কফট! আমি বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের পথ হইতে ভ্রম্ফ হইয়াছি! আমি যে-জন্ম সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে আসিয়াছিলাম, একান্ডভাবে ভগবানের নাম-গুণ-ভাবণ-কার্ত্তন ও স্মরন প্রভৃতি ভক্তিযোগে বহুকালে ভগবান্ 'বাম্বদেবে' চিত্ত স্মির করিয়াছিলাম, তাহা হরিণ-শিশুর সঙ্গে সকলই বিনফ্ট হইয়াছে। আমি কি মূর্থ!''

ভরতের যথন এইরূপ সদ্বৃদ্ধির উদয় হইল, তখন তিনি হরিণী
মাতাকে পরিত্যাগ-পূর্বক যে কালপ্তর পর্বতে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন, সেই কালপ্তর পর্বত হইতে পুলস্ত্যপুলহাশ্রামে গমন
করিলেন। এখানে তিনি মৃগদেহ পরিত্যাগ করিয়া পরজন্মে এক
ব্রাহ্মণের গৃহে জন্মগ্রহণ করিলেন। পাছে পূর্বব-জন্মের কথা স্মরণ
করিয়া সঙ্গদোষে আবার পতন হয়, এই ভয়ে তিনি কোন
সাংসারিক ব্যক্তির সঙ্গেই মিশিলেন না এবং লোকের নিকট হইতে
আত্মরক্ষার জন্ম বাহে পাগল ও 'হাবা-বোবা'র ন্যায় থাকিয়া
অন্তরে ভগবানের সেবায় ময় রহিলেন।

একদিন গভীর রাত্রিতে ভরত শস্ত্য-ক্ষেত্র রক্ষা করিতেছিলেন;
এমন সমর এক দস্ত্য-সর্দারের কতকগুলি লোক আসিয়। জড়ভরতকে ভদ্রকালী-পূজা'য় বলি দিবার জন্ত ধরিয়া লইয়া গেল।
ডাকাভেরা দেবীর নিকট জড়ভরতকে বলি দিতে উত্তত হইলে
দেবী প্রতিমা হইতে ভীষণ-মূর্ত্তিতে বহির্গত হইয়া ডাকাতদিগের
খড়েগর দ্বারা ভাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিয়া ভক্তকে রক্ষা করিলেন।

এক সময় সিন্ধু ও সৌবার দেশের রাজা রহুগণ কপিলাশ্রমে গমন করিভেছিলেন। তাঁহার একজন শিবিকা-বাহকের অভাব হওয়ার জড়ভরতকে 'খাজাবোকা'র মত দেখিয়া তাঁহাকেই বল-পূর্বক শিবিকা-বহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। অভিমানশৃত্য ভরত কোন প্রতিবাদ না করিয়া শিবিকা বহন করিয়া চলিলেন। কিন্তু পাছে পদাঘাতে কোন প্রাণী নিহত হয়, এই ভয়ে ভয়ত ধারে ধারে চলিতে লাগিলেন; ইহাতে অভাত্য শিবিকা-বাহকদিগের গতির ু সহিত ভরতের গতি অসমান হওয়ায় শিবিকাটি আন্দোলিত হইতে লাগিল; তাহাতে রাজা বিরক্ত হইয়া এবং নৃতন বাহক ভরতকেই দোষী জানিয়া তিরন্ধার করিতে লাগিলেন ও দণ্ড-প্রদানের ভয় দেখাইলেন। রাজার অহঙ্কার-পূর্ণ বাক্যের প্রতিবাদ করিয়া ভরত গভীর তত্ত্বকথা বলিলেন। একজন নির্বেবাধ শিবিকা-বাহক এই-রূপ পাণ্ডিভাপূর্ণ তত্ত্বকথা বলিতে পারে দেখিয়া রাজা চমকিত হইলেন এবং তাঁহার চৈতত্তের উদয় হইল। তিনি ভরতের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। কারণ, মহতের অবমাননা করিলে শিবের ভায় ব্যক্তিও বিনক্ট হয়। রহুগণ রাজার প্রতি ভরতের তত্ত্বো-পদেশ শ্রীমন্তাগবতে বণিত আছে। \*

ভরভ রাজা রহুগণকে বলিলেন,—"এই সংসার-অরণ্য অভি

 ত্রস্তর। জীব মায়ার বশে ভাহাতে বদ্ধ হইয়া কর্মফল ভোগ

 করে। এই অরণ্যে ছয়টা ইন্দ্রিয়রপ দস্ত্য ও ন্ত্রা-পূত্রাদি মাংস
শোণিভাশী শৃগাল-কুরুরভুল্য প্রাণী আছে। ব্যাস্তগুলি বেরূপ

মেষকে হরণ করে, সেইরূপ এই ভবাটবীতে শৃগালভুল্য পুত্রকলত্রাদিও 'ভূমি আমার পিতা, ভূমি আমার স্বামী', এইভাবে সেই

গৃহসদৃশ অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া জীবের চিত্তকে অপ
হরণ করে। এ স্থানে কুটুম্বাসক্ত ব্যক্তি জঠরানলে পীড়িভ হইয়া

ন্ত্রী-পূত্রাদির প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করে। এ স্থানে কেবল দণ্ড ও

ত্রিভাপ। যে-সকল বলবান্ ব্যক্তি দিগ্গজদিগকেও জয়

করিতে পারে, ভাহারাও 'এই ভূমি আমার' এইরূপ অভিমান-

श्रीमखान्तरल প्रथम ऋख, म्यम ख्यांत्र इहेटल ह्यूक्य ख्यांत्र श्र्वांत्र ।

বশতঃ পরস্পরের প্রতি শক্ততা করিয়া যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করে।
কেহ বা জীসন্ধ ও তাহাদের মুখ-বাক্য-শ্রবণাদির স্থখ সম্ভোগ
করিতে করিতে পুত্রমুখ দর্শন করিবার অভিলাষ করে, কখনও বা
কালচক্র-ভরে ভীত হইরা বঞ্চক ও কু-বৃদ্ধি-বিশিষ্ট পাষগুগণের
সহিত মিলিত হয়। হে রহুগণ! আপনি বিষয়াভিনিবেশ
পরিত্যাগ-পূর্ববক হরিসেবায় অভিনিবিষ্ট হউন।"

রাজা রহুগণ মহাভাগবত ভরতের নিকট সংসারের অনিভ্যতা ও শ্রীহরি-সেবাই পরম-মঙ্গল-লাভের একমাত্র উপায় বুঝিতে পারিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ-পূর্ববক শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ করিলেন।

রাজর্ষি ভরত যৌবনেই শ্রীভগবানের সেবা-লালসায় সুন্দরী
ন্ত্রী, পুত্র, স্থত্থ, রাজ্য প্রভৃতি ত্নস্ত্যাজ্য বিষয়-সমূহকে অনায়াসে
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; অধিক কি, স্বর্গ, এমন কি, মোক্ষও
তাঁহার নিকট নিতান্ত নগণ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল; তিনি
শ্রীনারায়ণের সেবাকেই সার করিয়াছিলেন। দরিজে, পশুতে
কিংবা জীবে নারায়ণ-বুদ্ধি যে অপরাধজনক ও আত্মহত্যাকারক,
ইহা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন; তাই তিনি মুগ-শরীর ত্যাগ
করিবার সময় 'মায়াধীশ সর্ববান্তর্য্যামী শ্রীহরিতে আত্মসমর্পণ
করিতেছি"—এই বাণী কীর্ত্তন করিয়াছিলেন,—

"নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হান্তন্ মূগত্মপি যঃ সমুদাজহার ॥''

—শ্রীমস্তাগবত e1>৪।৪৫

.aa

(ভরত) মৃগদেহ পরিত্যাগ-কালে "শ্রীহরি নারারাণকে
নমস্কার" (আমি নারায়ণে আত্মসমর্পণ করিতেছি)—এইরূপে
উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

ভরতের চরিত্রের সঙ্গে আর একজন মহাত্মার চরিত্রও
্র আচার্য্যগণ আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার নাম—'রন্তিদেব'।
তিনিও একজন মহাদানশীল রাজা ছিলেন। তিনি ভরতের ন্যায়
সন্মাসী ছিলেন না, কিন্তু একজন পরম-বৈষ্ণব-গৃহস্থ ছিলেন।
তাঁহার অর্থ-সম্পত্তি ভগবানের ভক্তগণের সেবার জন্মই নিযুক্ত
ছিল। তিনি স্বয়ং উপবাসী থাকিয়া অপরকে বিষ্ণুর প্রসাদের
ভারা সর্ববদা পরিভৃপ্ত করিতেন। সময় সময় এইরূপ হইভ যে,
রাজা সমুদ্য বিভরণ করিয়া নিন্ধিঞ্চন হইয়া সপরিবারে উপবাসী
থাকিতেন; এমন কি, জল পান না করিয়াও তাঁহার মাসাধিককাল গত হইভ। তিনি প্রাণি-নির্বিশেষে সকলকে শ্রীভগবানের
প্রসাদের ভারা তৃপ্ত করিয়া তাহাদের যাহাতে ভগবানে ভক্তির
উদয় হয়, সে-বিষয়ে চেষ্টা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা ছিল—

"ন কাময়েংহং গতিমীশ্বরাৎ পরামষ্ট্রদ্বিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপঞ্চেংখিলদেহভাজামস্তঃন্থিতো ধেন ভবস্তাতঃখাঃ॥"

—শ্ৰীমদ্ভাগৰত ৯৷২১৷১২

আমি ভগবানের নিকট হইতে অণিমাদি সিদ্ধিযুক্ত শ্রেষ্ঠগতি অথবা মোক্ষ প্রার্থনা করি না; কিন্তু যেন সর্ববজীবের অন্তঃকরণে অবস্থিত হইরা তাহাদের তঃখ প্রাপ্ত হই, তাহা বারা যেন অন্যক্ষীব তঃখরহিত হয়।

5000

রন্তিদেবের এইরূপ পরতুঃখে কাভর-হৃদয় দেখিয়া তাঁহার।
বৈর্ঘ্য-পরীক্ষার জন্ম ব্রক্ষাদি দেবতাগণ এবং বিষ্ণুমায়া বহু
লোভনীয় বস্তু তাঁহার নিকট উপস্থিত করিতে লাগিলেন।
কিন্তু মহারাজ রন্তিদেব সেই সকলের প্রতি দূর হুইতে দণ্ডবৎ
করিয়া একমাত্র ভগবান্ বাস্থদেবে ভক্তির সহিত চিত্ত স্থাপন করিয়াছিলেন।
\*\*

শ্রীচৈতন্মদেবের পার্বদ শ্রীশ্রীজীবগোস্থামী প্রভু রাজর্বি ভরত ও মহারাজ রন্তিদেবের চরিত্রের তুলনা করিয়া একটি বিশেষ মূল্যবান্ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—কেবল প্রানীর দেহের উপকার করিবার জন্ম শ্রীভগবানের সেবা পরিভাগে করায় ভরতের অস্ত্রবিধা হইরাছিল। জীবের আত্মার উপকার করিবার চেফটই প্রকৃত মঙ্গলের পথ। জীব ভগবানের রিভাস্করবার চেফটই প্রকৃত মঙ্গলের পথ। জীব ভগবানের রিভাস্করবা সেই সেবা ভূলিয়া যাওয়ায় তাহার যত দেহের ও মনের ক্রেশ উপন্থিত হইরাছে। জীবকে ক্রেশ হইতে সভ্য সভ্য উদ্ধার করিতে হইলে সকল ক্রেশের বীজ অর্থাৎ অবিভা বা মায়াকে উন্মূলিত করিতে হইবে। ভগবানের কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনের দ্বারাই সেই অবিভার বিনাশ হয় ও জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম জাগরিত হয়।

স বৈ তেভাে। নমস্কৃত্য নিংসলাে বিগতম্পৃহ: । বাস্থদেবে ভগবতি ভক্তা৷ চক্রে মনঃ পরম্ ॥

<sup>—</sup>শ্রীমন্তাগবত ৯৷২১৷১৬

অর্থাৎ আসন্তিরহিত ও বিষয়ভোগের বাসনা বহিত হইয়া রস্তিদেব ব্রহ্মাদি দেবতাবর্গকে। নমস্কার ও কেবলমাত্র ভগবান বাহুদেবে ভক্তিসহকারে চিন্ত সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন।

্যেমন, ধন-লাভ করিলে দরিত্রতা আপনিই বিনফ্ট হয়, সেইরূপ ভুগবানের নিত্য সেবা-ধন লাভ করিতে পারিলে সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিদূরিত হয়। রন্তিদেব কেবল প্রাণীর ছঃখে কাতর হইয়া লোকের দেহের উপকারের জন্ম চেফা করেন নাই। ্রু ভগবান্ বাহুদেবে ভক্তির সহিত চিত্ত স্থাপন করিয়াছিলেন। দেবতাগণ তাঁহার নিকট বহু প্রলোভন আনয়ন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিনি তাহাতে মুগ্ধ হন নাই ; ভিনি মুক্তিস্থপ ও নিঞ্চের ভোগ-কামনা করেন নাই। সকল জাব ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হউক, এজন্ম তিনি বিশেষ চেফা করিয়াছিলেন। অভএব যাঁহারা সত্য-সত্যই মম্বল-লাভ করিতে চাহেন, তাঁহাদের যাহাতে আত্মার কল্যাণ হয়, নিজের ও সকল জীবের যাহাতে শ্রীহরির কথা-শ্রবণ ও কীর্ত্তনের স্থযোগ হয়, জগৎ হইতে হরিকীর্ত্তনের তুর্ভিক্ষ যাহাতে দুরীভূত হয়, সকলে যাহাতে কৃষ্ণদেবা-ধনে ধনী হইতে পারেন, ্রেজন্ম চেফী করিবেন। দেহের ও মনের সাময়িক উপকার করিয়া কেহ জীবের নিত্য অভাব মোচন করিতে পারে না। হরিসেবা-ধনে अनौ हरेल সমস্ত অভাবই চলিয়া यात्र।

rations of the spirit was

### অজামিল

করিত। সে এক শূজা কামিনীকে বিবাহ করে। সেই শূজার সঙ্গে অজামিলের সমস্ত সদাচার বিনফ্ট হয়। অজামিল ক্রমশঃ নানাবিধ অসত্পায় ও জঘগু-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতে লাগিল। এই প্রকার জীবন যাপন করিতে করিতে তাহার অফাশীতি বৎসর চলিয়া গেল।

বৃদ্ধ অজ্ঞামিলের দশটি পুত্র জন্মিরাছিল। সর্বব কনিষ্ঠ পুত্রটী অভিশয় শিশু। তাহার নাম ছিল—'নারারণ'। কনিষ্ঠ পুত্রটী মাতা-পিতার সর্ববাপেকা প্রিয় হইয়া পড়িয়াছিল। বৃদ্ধ অজ্ঞামিল সেই অক্ষুট মধুরভাষী শিশুতে আকৃষ্ট হইয়া সর্বদা ভাহার বালকোচিত চেফা-সমূহ দর্শন করিতে করিতে পরম আনন্দ অনুভব করিত। পান ও আহারকালে যাহা ভাল লাগিত, উহারই অংশ এই পুত্রকে দিত। এইরূপে বালকের স্নেহে মুগ্ধ হইয়া অজামিলের মৃত্যুকাল আসিয়া উপস্থিত হইল; তথন সে তাহার 'নারায়ণ'-নামক বালক-পুত্রের বিষয়ই ভাবিতে লাগিল। অজামিল সেই সময়ে দেখিতে পাইল, তিন জন অভি ভীষণাকৃতি পুরুষ তাহার (অজামিলের) জীবাত্মাকে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছে। দেখিবা-মাত্রই

অজামিল

ু অজামিল বিহবল-চিত্ত হইয়া পড়িল। সেই সময় ভাহার পুক্র নারায়ণ কিছু দূরে খেলা করিতেছিল। অঞ্চামিল পুত্রকে উচ্চৈঃস্বরে 'নারারণ' 'নারারণ' বলিরা ডাকিভে লাগিল। আসন্নমৃত্যু অজামিলের মুখে নিজ-প্রভুর নাম-শ্রবণ ও উহাকে অপরাধশৃষ্ট নামাভাস বিবেচনা করিয়া বিষ্ণু-পার্ষদগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যমদূতগণ অজামিলের হাদয়ের মধ্য হইতে জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিভেছিলেন। ইহা দেখিরা বিষ্ণুদূতগণ বলপূর্ববক তাহাতে বাধা প্রদান করিলেন। তখন যমদূতগণ বিষ্ণু দূতগণকে বলিল,—"ধর্মরাজ যমের আজ্ঞায় ভোমরা বাধা প্রদান করিতেছ কেন ? ভোমরা কে ? ভোমরা কাহার অনুচর ? কোণা হইতেই বা আসিয়াছ্ ? আর কি জন্মই বা এই পাপিষ্ঠ অজামিলকে লইয়া যাইতে নিষেধ করিতেছ ? দেখিতেছি, তোমরা সকলেই মনোহর-মূর্ত্তি, আজানুলন্বিত-চতুভুজ। ভোমাদের ্জ্যোতির দার। চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়াছে। আমরা ধর্মারাজের চর। তোমরা আমাদিগকে কি কারণে নিবারণ করিতেছ ?"

বিষণু দূতগণ হাস্ত করিয়া গন্তীরস্বরে যমদূতগণকে বলিলেন,
—"যদি ভোমরা ধর্মারাজেরই আদেশ-পালক হইয়া থাক, তাহা
হইলে আমাদিগকে ধর্মোর স্বরূপ ও অধর্মোর লক্ষণ বল। কি
প্রেকারে দশুধারণ করিতে হয়, দশুের যোগ্য-পাত্রই বা কে, তাহা
আমাদিগকে বল।" যমদূতগণ বলিল—"বেদে যাহা কর্তব্য
বলিয়া বিহিত হইয়াছে, তাহাই 'ধর্মা'; তাহার বিপরীতই অধর্ম।
আমরা শুনিয়াছি, বেদ সাক্ষাৎ নারায়ণ। ক্মিগণের পুণ্য ও

পাপ, উভরই সম্ভব; কারণ, তাহাদের ত্রিগুণের সহিত সম্বন্ধ ।
আছে। দেহধারিব্যক্তি ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারে,
না। এই পৃথিবীতে যে-ব্যক্তি যে-পরিমাণ ও যে-প্রকার ধর্ম্ম বা
অধর্ম্ম আচরণ করে, পরলোকে সেই ব্যক্তি সেই পরিমাণ ও সেই
প্রকার কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। সর্ববিজ্ঞ ও ব্রহ্ম-তুল্য
যমদেব নিজের পুরাতে থাকিয়াই জীবের পূর্ববিকৃত আচরণ দেখিতে
পান এবং তদমুরূপ বিচার করিয়া থাকেন। অজামিল প্রথমে
শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, সৎস্বভাব ও জিতেন্দ্রিয় ছিল। কিন্তু দৈবাৎ
কুসংসর্গে পড়িয়া তাঁহার অধঃপতন হয়। পরিলেষে সে সদসদ্বিচারহীন হইয়া নানাপ্রকার পাপকার্য্যে লিপ্ত হইয়া পড়ে। সে
সেই সকল পাপের জন্ম কোন প্রায়্মিন্টত করে নাই, এজন্ম
আমরা তাহাকে দগুধারী যমের নিকট লইয়া যাইব। তথায় সে
পাপানুরূপ দগু ভোগ করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে।"

ইহা শুনিয়া বিফুদূতগণ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, —"হায়! কার! পশুর মত অবোধ ও অবল প্রাণিগণ যে-সকল সাধুন্মহাত্মার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত, যমাদির মত সেই সাধুগণের মধ্যেও যদি এইপ্রকার অবিচার দেখা যায়, তাহা হইলে জীব আর কাহার শরণ লইবে ? যে-ব্যক্তি দণ্ডের সম্পূর্ণ অযোগ্য, তাঁহার প্রতিও এখন দণ্ডের ব্যবস্থা হইতেছে। এই ব্রাহ্মণ মৃত্যুকালে নারায়ণ'-শব্দ উচ্চারণ করিয়া কেবল এক জন্মের নহে, কোটি-জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। শ্রীহরির নামাভাস সর্ববিধ পাপের সর্বভ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। যে-ব্যক্তি

ভগবানের নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার সম্বন্ধে ভগবান্ বিষ্ণু 'এই ব্যক্তি আমার নিজ-জন, ইঁহাকে সর্বতোভাবে আমার রক্ষা করা কর্তব্য'—এইরূপ বিচার করিয়া থাকেন।"

শান্তবিহিত প্রারশ্চিত্তের দ্বারা পাপের সামরিক শান্তি হইতে
পারে; কিন্তু তাহাতে পাপীর পাপরতির মূল ধ্বংস হয় না,
পুনরার সে পাপে রত হয়। কিন্তু হরিনামের আভাসেই পাপের
মূল উৎপাটিত হয়; হলয় পাপ-প্রবৃত্তিশৃত্য হইয়া বিশুদ্ধ হয়।
বে-কোন প্রকারে বে-কোন অবস্থার হরিনাম উচ্চারিত হইলেও
তাহা বার্থ হয় না। তাহা হইতেও পরম মফল-লাভ ও মহা
অমঙ্গল দূর হয়। তপস্তা, ব্রত, দানাদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছুই
এই নামাভাসের তায় হলয়ের মলিনতা দূর করিতে সমর্থ নহে।

পাপ করিলে এই পৃথিবীতে রাজার দণ্ড, লোকনিন্দা প্রভৃতি ভর ও পরলোকে নরকের ভর আছে। ইহা দেখিয়া, শুনিয়া ও জানিয়াও লোকে বিবশ হইয়া প্রারশ্চিত্তের পরও পুনঃ পুনঃ সেই পাপকর্দ্ম ই করিয়া থাকে। স্রভরাং ঘাদশ বার্ষিক প্রভৃতি ব্রভকে কিরপে 'প্রারশ্চিত্ত' বলা ঘাইতে পারে ? কখনও কেহ পাপ হইতে নির্ত্ত হয়, আবার অহ্য সময় পুনরায় সেইরূপ পাপই করিয়া থাকে। এজন্ম কন্ম কাণ্ডীয় প্রায়শ্চিত্ত হস্তি-স্নানের হ্যায় নির্ম্থক। হস্তাকৈ অঙ্কুশাদির ঘারা ভাড়না করিয়া নদীতে অব্বাহন করাইয়া উহার গাত্র ধৌত করিয়া দিলে সাময়িকভাবে উহার গাত্রের ময়লা দূর হয় বটে, কিন্তু তীরে উঠিয়াই সেই হস্তী, শুণ্ডের ঘারা পুনরায় সমস্ত শরীরে ধূলিকণা ছড়াইয়া থাকে।

যাহার হাদরে পাপের প্রবৃত্তি আছে, তাহারও সেই দশা। যতই কঠোর প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া কেহ সাময়িকভাবে পাপ হইতে নিবৃত্ত হউক না কেন, ভাছার পাপের প্রবৃত্তির মূল ধ্বংস না হওয়ায় সে-ব্যক্তি কিছুকাল পরে পুনরায় পাপে প্রবৃত হয়। কর্ম্মের দারা কর্ম্মকে কখনও বিনাশ করা যায় না। সমূহ যেরূপ কর্ম্ম, 'চান্দ্রায়ণাদি' প্রায়শ্চিত্ত-সমূহও সেইরূপই কর্ম্ম। অবিভার বিনাশ না হইলে প্রায়শ্চিত্তের ঘারা একবার পাপ ক্ষয় হইলেও সংস্কারবশতঃ পুনঃ পুনঃ অন্য পাপের অঙ্কুরোদগম হয়। অগ্নির দারা যেরূপ বেণুগুলা ( বাঁশের ঝাড় ) বিনফ হইয়া থাকে 🔑 তজ্ঞপ চিত্তের একাগ্রতা, ব্রহ্মচর্য্য, বাহ্য ও অন্তরের ইন্দ্রিয়-সমূহের. নিগ্রহ, দান, সজ্যভাষণ, শৌচ, অহিংসাদি যম ও জপাদি নিয়মের প্রভাবে পাপ দুরীভূত হয়। কিন্তু ঐরপভাবে বেণুগুলা বিনষ্ট হইবার সময়েও অগ্নি যেরূপ উহাদের মূলদেশকে সম্পূর্ণভাবে দশ্ম করিভে না করিভে প্রায়ই নির্ববাপিত হয় অর্থাৎ দগ্ধ. করিতে পারে না; সেরূপ ব্রহ্মচর্য্য, দান, শৌচ, তপস্থাদি ও পাপের মূল ধ্বংস করিভে সমর্থ হয় না। কিন্তু শ্রীবাস্থদেব-পরায়ণ ভক্তগণ কেবলা ভক্তির ঘারা অনায়াসে অতি আমু-ষঙ্গিকভাবে পাপকে সমূলে সংহার করেন। সূর্য্য উদিত হইলে বেরূপ আর কোণায়ও নীহার থাকিতে পারে না, সেরূপ কেবলা ভক্তির উদয় হইলে জীবের আর পাপ-প্রবৃত্তি থাকে না। আলোক-দান সূর্য্যের মূল কার্য্য ; কিন্তু তাহার সঙ্গে-সঙ্গে শীভেরও বিনাশ হইয়া থাকে। সেইরূপ কেবলা ভক্তির উদয়ে জীবের হৃদয়ে

্প্রেমের আবির্ভাব হয় এবং গৌণফলরূপে সঙ্গে-সঙ্গেই অবিছা ও প্রাপের প্রবৃত্তি বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পাপ চুই প্রকার—(১) অপ্রারব্ধ ও (২) প্রারব্ধ। যাহা অদৃফীরূপে চিত্তে অবস্থিত থাকে ও যাহার ভোগকাল আরম্ভ হয় নাই, তাহা 'অপ্রারক্ষ পাপ'; উহা অনাদি ও অনস্ত। যাহা আরক বাফলোমুখ হইয়াছে, উহা 'প্রারক পাপ'। এই প্রারক্ত পাপ-প্রভাবে নীচকুলে জন্ম প্রভৃতি হয়। পদ্মপুরাণে (১) ফলোমুখ, (२) वोজ, (৩) कृष्ठे ও (৪) জপ্রারদ্ধ-ফল—এই চারিপ্রকার পাপের কথা আছে। 'ফলোন্মুখ' অর্থে প্রারব্ধ অর্থাৎ যাহা প্রকৃষ্টভাবে আরব্ধ বা যাহার ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'বীজ' অর্থে—পাপ করিবার বাসনা-সকল বা প্রারন্ধত্বের উন্মুখতার কারণ ; 'কৃট' অর্থে—বীজত্বের উন্মুখতার কারণ ; 'অপ্রারন্ধ-ফল' অর্থে—যাহাতে কৃটন্বাদিরূপ কার্য্যাবস্থাও আরব্ধ হয় নাই। হিম-্রাশিকে বিনাশ করিতে হইলে যেরূপ ছিমের সহিত সূর্য্যকিরণের সংস্পর্শের আবশ্যক হয় না, সূর্য্যরশ্মির ঈষৎ আভার সঙ্গে-সঙ্গেই হিমরাশি তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়, সেইরূপ পাপ-বিনাশ করিবার জন্ম ভক্তির আভাসই যথেষ্ট। পাপী পুরুষ শুদ্ধভক্তের অনুক্ষণ সঙ্গ ও সেবার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া যেমন পবিত্র হইতে পারেন, তপস্থাদি দ্বার। নিশ্চয়ই সেইরূপ পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন না। সমস্ত নদী মিলিত হইলেও মগুভাগুকে শুদ্ধ করিতে পারে না : সেইরূপ কর্ম্মকাণ্ডীয় মহা-মহা প্রায়শ্চিত্ত নারায়ণের সেবা-বিমুখ ব্যক্তিকে পবিত্র করিতে সমর্থ হয় না। এই সংসারে যে-সকল ব্যক্তি একবারও কৃষ্ণের পাদপলো মনোনিবেশ করিয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলীর প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র অনুরক্ত হইরাছে, তাঁহাদের ভগবানের প্রতি সেই রতির আভাসেই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত হইরা গিয়াছে। তাঁহারা স্বপ্নেও যম বা যমদূত-গণকে দর্শন করেন না।

অজামিল যে কেবল এক জন্মের পাপের প্রারশ্চিত্ত করিয়াছেন, তাহা নহে, হরিনামের আভাসে তাঁহার কোটি কোটি জন্ম-কৃত পাপের প্রারশ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে। অধিক কি, ভিনি মোক-প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ প্রম মঙ্গল হরিনাম ( নামাভাস ) উচ্চারণ করিয়াছেন। যাহারা স্থবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্য হরণ করে, যাহারা মছা পান করে, যাহারা ত্রাহ্মণের হত্যা, গুরুপত্না-গমন, স্ত্রা-হত্যা, গো-হত্যা, পিতৃ-হত্যা, রাজ-হত্যা ও অস্তাস্ত যে-সকল মহাপাতক আছে, ভাহাও করিয়া থাকে, ভাহাদের পক্ষে শ্রীবিষ্ণুর নামের আভাসই শ্রেষ্ঠ প্রারশ্চিত্ত-স্বরূপ। কারণ, যে-বাক্তি ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, ভগবান্ তাঁহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য বলিয়া বিচার করেন। কিন্তু ঐ সকল পাপ বা অসদাচার করিবার উদ্দেশ্যে यनि क्ट नामज्ञ श्र श्राह्म वायहात करत, अर्था यनि কেহ মনে করে, 'যে-কোন মহাপাতকই যখন নামের আভাস-মাত্রেই বিনষ্ট হয়, তখন আমি পুনঃ পুনঃ পাপ করিব ও নামাক্ষর উচ্চারণের দ্বারা উহার ক্ষালন করিয়া লইব।' তাহা হইলে সেই-রূপ বিচার অপরাধই বৃদ্ধি করিবে,—ইহাকে 'নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি' বা 'অপরাধ' বলে। ঐ সকল ব্যক্তিকে কোনকালে হরিনাম রক্ষা করেন না। ইহারা কপট ও অপরাধী। ইহারা মহাপাতকী কইতেও নিজের ও পরের অমস্বলকারী ও শ্রীনামের চরণে অমার্জ্জনীয় অপরাধী। যিনি আমাদের একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, তাঁহার সহিত কপটতা ও দোকানদারী করিলে আর রক্ষা নাই।

অজামিল অনেক পাপ করিলেও শ্রীভগবানের শ্রীচরণে ঐরূপ কোনপ্রকার অপরাধ করেন নাই ; এজন্য তাঁহার উচ্চারিত নাম 'নামাভাস' হইয়াছিল, নামের চরণে অপরাধ হয় নাই। 'ভগবানুই আমার একমাত্র প্রভু; তিনি পূর্ণচেতন, আমি অনুচেতন জীব তাঁহার নিত্যদাস ; আমি দেহ ও মন নহি ; এই জড়জগৎ আমার প্রবৃত্তি-শোধক কারাগৃহ'—এইরূপ জ্ঞানকে 'সম্বন্ধ-জ্ঞান' বলে। বে-পর্যান্ত গুরু-কুপার এইরূপ জ্ঞানের উদর ও উপলব্ধি না হয়, সে-পর্য্যন্ত যে নামের উচ্চারণ করা যায়, ভাহাই 'নামাভাস'। নামাভাস চারি প্রকার—(১) সঙ্কেড, (২) পরিহাস, (৩) স্তোভ ও (৪) হেলা। সঙ্কেত ছুই প্রকার—জড়বুদ্ধিতে বিষ্ণুকে সঙ্কেত বা লক্ষ্য করিয়া নাম-গ্রহণ। অজামিলের এই 'সঙ্কেড নামাভাস' হইরাছিল। তিনি প্রথমে পুত্র-বৃদ্ধিতে নাম-গ্রহণ করিলেও তাহাতে ভগবান্ নারায়ণের নামের সঙ্কেত হইয়া পডিয়াছিল, ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইয়াছিলেন। এই নামাভাস উদিত হইবার পর ভিনি সংসারমুক্ত হইয়া সকল ত্রুঃসঞ্চ পরিভ্যাগ করিয়া একান্ডভাবে হরিভজন করিয়াছিলেন।

দিতীয় প্রকার সঙ্কেত-নামাভাসে বিষ্ণুর নামোচ্চারণ করিতে
গিয়া অন্য জড়বস্তু লক্ষিত হইয়া পড়ে। বেমন মেচ্ছগণ 'হারাম'

শব্দে 'হা ! রাম !' এইরূপ বিষ্ণুকে সম্বোধন করিলেও অন্য . একটী প্রাণীকে লক্ষ্য করিয়া থাকে।

পরিহাস' করিয়। শ্রীকৃষ্ণনাম-গ্রহণের উদাহরণ জরাসন্ধে দেখিতে পাওয়া যায়। 'স্তোভ'-শব্দে অগৌরব বা নিরর্থক-শব্দ বা অক্সভক্ষী প্রভৃতি বুঝায়। শিশুপালের এই নামাভাস হইয়াছিল বিলয়া মহাজনগণ উক্তি করেন।

'হেলা' শব্দে অবজ্ঞা বুঝায়। বিষয়ী, বিধর্মী বা অলস-প্রকৃতি ব্যক্তিগণের এইরূপ নামাভাস সম্ভব হইতে পারে, যদি ভাহাদের কোনপ্রকার অপরাধ না থাকে।

'সঙ্কেত' হইতে 'পরিহাস' কিঞ্চিৎ দোষযুক্ত, পবিহাস হইতে 'স্তোভ' অধিকতর দোষপূর্ণ এবং স্তোভ হইতে 'হেলা' অধিকতর দোষাবহ। যত প্রকার স্কৃতি আছে, তন্মধ্যে নামাভাসই জীবের স্ববিপ্রধান স্কৃতি বলিয়া গণ্য। যাবতীয় পুণ্যকর্মা, ব্রত, যোগ ইত্যাদি সর্বপ্রকার শুভকার্য্য অপেক্ষাও নামাভাস শ্রেষ্ঠ ফল-প্রদ। নামাভাসের দারা চিত্তশুদ্ধি, পাপের বিনাশ, সংসার স্বর্পাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর হস্ত হইতে অনায়াসে উদ্ধার লাভ ও নিত্যমঙ্গলের উদয় হয়।

বিতীর প্রকার নামাভাস বা প্রতিবিম্ব-নামাভাস অপরাধের নথ্য গণ্য। কোনও কোনও সময় জল হইতে প্রতিবিম্বিত আলোক সন্মুখবর্ত্তী পদার্থে উচ্ছলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। এইরূপ উদাহরণকে প্রতিবিম্বিত নামাভাসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। অর্থাৎ নামজ্যোতিঃ মায়াবাদরূপ ব্রদ হইতে প্রতিবিম্বিত :822

অজামিল

স্কইলে তাহাকে প্রতিবিশ্ব-নামাভাস বলা বায়। অজ্ঞান-জনিত জনর্থ হইতে ছায়া-নামাভাস হয়, আর জ্ফ-জ্ঞানজনিত জনর্থ হইতে প্রতিবিশ্ব-নামাভাস হয়য়া থাকে। এই প্রতিবিশ্ব-নামাভাস প্রকৃত-প্রতাবে নামাভাস-পদবাচ্য নহে, ইহা বস্তুতঃ নামাপরাধ। হৃদয়ে, মায়াবাদ পোষণ করিয়া, অর্থাৎ কৃষ্ণনাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলাকে জনিত্য বা কল্লিত মনে করিয়া যে নাম-গ্রহণের অভিনয়, তাহাই প্রতিবিশ্ব-নামাভাস বা দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম (ষষ্ঠ) জপরাধ।

কোনও কোনও মহাজন বলেন, অজামিল যে দিন সর্ববপ্রথম ভাঁহার পুত্রকে 'নারায়ণ' নামে আহ্বান করিয়াছিলেন বা নাম-করণ সংস্কারের সময় যখন সর্ববপ্রথমে পুত্তের নাম 'নারায়ণ' রাখিয়া-ছিলেন, সেই সর্ববপ্রথম উচ্চারিত 'নারায়ণ' নামেই তাঁহার নামাভাস ও সর্ববপাপ নাশ হইয়াছিল। তৎপরে তিনি যে-সব নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা ভক্তির সাধকই হইয়াছিল: কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায়, প্রথম নাম-গ্রহণের নামাভাসের পরেও অজামিল পাপ-কাৰ্য্য হইভে নিবৃত্ত হন নাই। তিনি একটি শূদ্ৰা দাসীতে আসক্ত হইয়া নানাপ্রকার পাপ-কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার সমাধানে কেহ কৈহ বলেন, বুক্লের ফলোমুখ কার্য্য বহু পূর্বের আরম্ভ হইলেও ফলিতে ফলিতে কালক্রমেই ফলিয়া থাকে। সেইরূপ অজামিলেরও সর্ববপ্রথম 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ-কালেই নামাভাস হইলেও তাঁহার দেহ-ত্যাগের সময় তাহার ফল সম্পূর্ণ-্রূপে ফলিয়াছিল। এই সিদ্ধান্ত বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া কেহ

কেহ হরিনামাক্ষরোচ্চারণ-মাত্রকেই নাম ও নামাভাসরূপে কল্পনা করে এবং নামোচ্চারণের পর যে-সকল পাপে প্রবৃত্তি ও তুরাচারাদি লক্ষ্য করা যায়, ভাহাদিগকে বীজ হইতে উৎপন্ন বৃক্ষের ফল-ধারণ-কাল পর্য্যন্ত একটি ব্যবধান-মাত্র বিচার করিয়া নামের বলে পাপ-প্রবৃত্তির প্রশ্রায় দিয়া থাকে। বস্তুতঃ সকলেই অজামিল নহেন। বহিদৃষ্টিতে অজামিলের কদর্য্যানুষ্ঠানের সহিত যদি অনর্থযুক্ত ব্যক্তিগণের তুরাচারকে সমান বলিয়া গণনা ও অজামিলের উদা-হরণের দ্বারা ভাহা সমর্থন করা হয়, ভবে শুদ্ধনামের উচ্চারণে বিলম্ব হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ অজামিল বা বিল্পমন্সলাদির তুরাচারের অনুকরণ করিয়া কেহ অনর্থযুক্ত ব্যক্তির তুরাচারকে সমর্থন করিতে গোলে নামবলে পাপ-প্রবৃত্তিরূপ অপরাধ হইবে। মুক্ত পুরুষগণের পক্ষে ঐ সকল তথাকথিত তুরাচার দোষের বিষয়: না হইলেও অমুক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে উহা কথনই আদর্শ হইতে পারে না। এজন্ম কোন কোন মহাজন সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, অজামিলের দেহ-ত্যাগ-সময়ে শেষ 'নারায়ণ' নাম-উচ্চারণকে 'নামাভাস' বলিলে সাধারণ ক্ষুদ্র জীবের আর অমন্সলের পথে ধাবিত হইবার কোন ছিদ্র থাকে না। পূর্বেবাক্ত ও শেষোক্ত সিদ্ধান্তের মধ্যে ভত্তগত কোন ভেদ নাই। তবে শেষোক্ত সিদ্ধান্তটীতে অনর্থযুক্ত সাধকের পক্ষে অধিক সতর্কতা অবলম্বিত হইয়াছে।

শ্রীহরিনামে সর্বশক্তিই নিহিত রহিয়াছে। উচ্চগৃহ হইতে পতিত, পথে যাইতে যাইতে শ্বলিত, ভগ্নগাত্র, সর্পাদির দারা আক্রান্ত, জরাদি রোগে পীড়িত, অথবা দণ্ডাদির দারা আহত হইয়া ্ত ১৩ অন্ত্ৰামিল

- অবশেও যে-ব্যক্তি 'হরি' এই শব্দটি উচ্চারণ করেন, তাঁহাকে কখনও নরক্ষন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। মহর্ষিগণ গুরু পাপের গুরু ও লঘু পাপের লঘু প্রায়শ্চিত্তের বিধান করিয়াছেন। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে ঐরপ ব্যবস্থাই বটে। কিন্তু হরিনামে ঐরপ ব্যবস্থা ছইতে পারে না। ঐ নাম স্মরণ-মাত্রই পাপিগণ সর্বব পাপ ছইতে ্মুক্ত হয়। তপস্থা, দান, ব্রত প্রভৃতি প্রায়শ্চিত্তের দারা পাপীর পাপ-সমূহ বিনষ্ট হয় ; কিন্তু ভাহাতে হৃদয়ের মলিনতা অথবা পাপের মূলীভূত চিত্তর্ত্তিরূপ সংস্কার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। শ্রীভগবানের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপ ভক্তির ঘারা চিত্ত সর্ববতোভাবে পবিত্র হইয়া থাকে। অগ্নি যেরূপ তৃণরাশিকে দগ্ধ করে, সেইরূপ জ্ঞানেই হউক, আর অজ্ঞানেই হউক, শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিলে, তাহা উচ্চারণকারীর পাপসমূহকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। যেরপ না জানিয়া অভিশয় শক্তিশালী ঔষধ সেবন করিলে . ঐ ঔষধ তাহার শক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞানে উচ্চারিত হইলেও 'শ্রীহরিনাম' নিজশক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন i

বিষ্ণুর পার্যদেগণ অজামিলকে যম-পাশ হইতে মুক্ত ও মৃত্যু হইতে রক্ষা করিলেন। যমদূতগণ যমরাজের নিকট গমন করিয়া আমুপূর্বিক সমস্ত কথা বলিলেন। এদিকে অজামিল প্রকৃতিস্থ হইয়া বিষ্ণুদূতগণকে বন্দনা করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ভৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। অজামিল যমদূত ও বিষ্ণুদূতগণের কথো-পকথনে শুদ্ধ ভাগবতধর্মের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীহরিতে ভক্তিমান্ হইলেন। তিনি নিজের পূর্ববন্ধত অন্থায় কর্ম্মসকলের কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন। নিজের প্রতি শত-শত ধিকার প্রদান করিয়া তিনি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন—"দেহেতে আত্মবুদ্ধিই ভোগবাসনার মূল। ভোগ-বাসনা হইতেই নায়িক শুভাশুভকর্দের্য আসক্তি, ইহাই জীবের বন্ধন। এই বন্ধন আমি ভগবানের সেবার দ্বারা মোচন করিব। শ্রীহরির মায়াই কামিনীরূপে আমাকে বশীভূত করিয়াছিল। নরাধম আমি তাহারই দ্বারা যথেচ্ছ পরিচালিত হইয়া বশীভূত পশুর ন্থায় নৃত্যু করিতেছিলাম। বিষ্ণুজনের সজে ও তাহার নাম-কীর্ত্তনে আমার চিত্ত শুদ্ধ হইরাছে, আর আমি মিথ্যার প্রলোভনে মুগ্ধ হইব না, মহামাহাদ্ধকারময় সংসারে আর পতিত হইব না। এইবার আমি দেহ ও গেহাদিতে 'আমার' বৃদ্ধি ভ্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর চরণে চিত্ত দিবিষ্ট করিব।"

ক্ষণমাত্র বৈষ্ণবগণের প্রভাবে অজামিলের স্থান্ট বৈরাগ্য ও ভক্তির উদয় হইয়াছিল। তিনি পুত্রাদির প্রতি স্নেহরূপ যাবতীয় বন্ধন হইতে মৃক্ত হইয়া হরিঘারে প্রস্থান করিলেন এবং শ্রীভগনানের সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। তথায় বিষ্ণুর পার্যদ পূর্ববাগত সেই চারিজন মহাপুরুষকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহা-দিগকে বন্দনা করিবার পরেই অজামিল হরিঘারের তার্থে দেহত্যাগ করিলেন ও তৎক্ষণাৎ ভগবৎসেবকুর্ন্দের স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

অজামিলের এই উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া যেন কেই কেহ মনে না করেন, হরিনামের অভিস্তৃতি করিবার জন্মই এই সকল কথা ্যান্ত অজামিল

ক্লিভ হইয়াছে। কেছ কেছ বলিয়া থাকে, অনেকে বহুবার হরিনাম উচ্চারণ করে, তথাপি তাহাদের সংসার-বাসনা দূর হয় না, তাহারা পাপ, ছরাচার হইতে মুক্ত হয় না; তবে কি করিয়া বুঝা যাইবে যে, হরিনামে এভটা শক্তি আছে এবং অজ্ঞামিলের দৃষ্টান্ত সত্য ? অতএব নিশ্চয়ই বৈষ্ণব-সম্প্রদায় হরিনামকে অভিস্তৃতি করিবার জন্ম এইরূপ কল্পনা করিয়াছেন।

এইরূপ বিচারকে নামে অর্থবাদ অর্থাৎ অভিস্তৃতি কল্পনা বলা
হইরাছে। যাহারা নাম-মাহাল্যাকে অভিস্তৃতি মনে করে, যাহারা
অস্থায় সাধন-প্রণালীর সহিত নাম-সংকীর্ত্তনকে এক মনে করে
অর্থাৎ নামসংকীর্ত্তন বহু সাধন-প্রণালীর অস্থৃতম প্রণালী-বিশেষ,
ইহা বিচার করে, তাহাদের স্থার অপরাধী আর নাই; তাহাদের
কোনদিন হরিনামে রতি হইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতের স্থুপ্রসিদ্ধ
টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলিয়াছেন,—

"নামাভাসবলেনাজামিলো ত্রাচারোহপি বৈকুঠং প্রাপিতন্তথৈব স্মার্ত্তাদয়ঃ সদাচারাঃ শান্তক্তা অপি বছশো নামগ্রাহিণোহপ্যর্থবাদকল্পনাদি-নামাপরাধবলেন ঘোরসংসারমেব প্রাপান্ত ইত্যতো নামমাহাত্ম্যদৃষ্ট্যা সর্ব্ব-মুক্তিপ্রসঙ্গোহপি নাশল্যঃ।"

অজামিল যেরপ তুরাচার হইলেও নামাভাস-প্রভাবে বৈকুঠে গমন করিয়াছিলেন, সেরপ স্মার্ত্তগণ সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞ হইয়া বহু-বার নাম গ্রহণ করিলেও শ্রীনাম-প্রভুর অর্থবাদ-কল্পনাদি নামাপরাধ-প্রভাবে ঘোরতর সংসার (ক্লেশই) লাভ করেন। অতএব নাম-মাহাত্ম্য দেখিয়া (নামে অর্থবাদ বা অর্থ-কল্পনা করিলেও নামপরাধী উপাখ্যানে উপদেশ

Dice

প্রভৃতি ) সকলেরই যে মৃক্তি হইবে,—এরূপ আশস্কা করিতে^ হইবে না।

ভগবান্ ঐতিচতগুদেব বলিয়াছেন,—"ঐনাম সর্বশিক্তিমান্
সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার নামী হইতেও অধিক কুপাময়। এ
বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরাই এমন তুর্দ্দিব অর্থাৎ
শ্রীনাম-প্রভুর শ্রীচরণে আমার এইরূপ অপরাধ আছে যে, আমার
নামেতে বিশ্বাস ও অনুরাগ হইতেছে না।" স্পর্বশক্তিমান্ ভগবানের শক্তিতে বাহারা সন্দেহ করে, তাহারাই নাস্তিক। আর
বাঁহারা নিজের অযোগ্যতার দিকে লক্ষ্য করিয়া তাহা দূর করিবার
জন্ম অকপটে চেফা করেন, তাঁহারাই ভক্তি-পথের পথিক। আমরা
নাস্তিক না হইয়া শুদ্ধভক্তের অনুগামী হইব।

# চিত্ৰকৈতু

প্রসেনদেশে চিত্রকেতু নামে এক সার্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার এক কোটি মহিষী ছিল; কিন্তু তাহারা সকলেই বন্ধ্যা হওয়ায় চিত্রকেতুর হৃদয়ে শান্তি ছিল না।

—শ্রীশিক্ষান্টক

स नाम्रामकाति वहशा निक्रमर्खगलि, खुळार्णिण निम्नमिकः ग्रावर न कानः ।
 अलाम्मी তব कृशा ভগবয়মাপি, ছুইদিনমাদৃশমিহাজনি নালুরাগ: ।

কোন এক সময় মহর্ষি অন্ধিরাঃ কুপা-পূর্ব্বক চিত্রকেতুর গৃছে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তিনি মহারাজকে অত্যন্ত বিবর্গ দেখিয়া একটি যজ্ঞ সম্পাদন করেন। চিত্রকেভুর মহিষীগণের মধ্যে যিনি প্রথম বিবাহিতা, তাঁহার নাম—কৃতচ্যুতি। ঋষি অঙ্গিরাঃ সেই মহিষীকে যজ্ঞগেষ প্রদান করেন। তাহাতে কৃতত্যুভির গর্ভে <u>রাজার একটি স্থন্দর কুমার জন্মগ্রহণ করে। ইহাতে রাজার</u> অক্সান্ত মহিনীগণ সপত্নীর প্রতি অভ্যন্ত ঈর্বাপরায়ণা হইয়াপড়েন। অবশেষে তাঁহারা কুমারকে বিষ প্রদান করিয়া হত্যা করেন। কৃতত্যাতি ও চিত্রকেতু উভয়ে একমাত্র পুত্রের শোকে উন্মন্তের স্থায় হইয়া পড়েন। রাজনহিষী উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে করিতে বলেন—"বিধাতা মাভাপিতার জীবিতাবস্থায় পুত্রের মৃত্যুর বিধান করিলে তাঁছাকে কিরূপে মঞ্চলময় বলা যাইবে ? তিনি নিজেই নিজের স্থপ্তির বিরুদ্ধ চেফা করিতেছেন! তিনি নিশ্চয়ই প্রাণিগণের শত্রু। যদি জন্ম-মরণ-সম্বন্ধে কোন নিয়ম না-ই থাকে, यि निজ-निজ कर्प्यानू नारतरे প्राणिशलात जमा मत्र घरहे, जरव আর ঈশ্বর-স্বীকারের প্রয়োজন কি ? বিধাতা নিজের স্প্রি-বৃদ্ধির জন্ম যে স্নেহ-পাশ নির্মাণ করিয়াছেন, পুজাদিকে মৃত্যুমুখে পাতিত করিয়া যদি সেই পাশ স্বয়ংই ছিন্ন করেন, তবে কি আর কেহ কোনদিন পুজাদির প্রভি স্নেহ করিবে ? ক্রমে স্থি লোপ পাইবে : ইহার দারা বিধাভার মূর্থতাই প্রমাণিভ হইবে।"

এইরূপ নানা কথা বলিয়া কৃতত্যুতি বিধাতাকে নিন্দা ও পুনঃ
পুনঃ নানাপ্রকার বিলাপ করিয়া মৃত পুত্রকে আহ্বান করিতে

লাগিলেন। রাজা ও রাণীর শোকে সমস্ত রাজধানী অচেতনপ্রায় হুইল। সমস্ত রাজ্য শোকাচ্ছন্ন ও নিরানন্দমন্ন প্রতিভাত হুইল। এইরূপ অবস্থার কথা জানিতে পারিয়া বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জীনারদের সহিত অন্ধিরাঃ খবি চিত্রকেতুর নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রাজা মৃত-পুত্রের নিকট মৃতের তায় অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত জ্ঞান-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছে। আত্মীয়-স্বজন, প্রজাবৃন্দ, নগরবাসী সকলেই নানাপ্রকার মোহবৃদ্ধিকর আপাতপ্রির কথা বলিয়া রাজা ও রাণীর শোকাগ্নিতে আরও ইন্ধন প্রদান করিতেছে। কেহ বা স্তম্ভিত, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিত্রাপিতের স্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। প্রধানা মহিষার সপত্নী-গণ হিংসানল পরিতৃপ্ত করিয়া হৃদয়ে আনন্দ অনুভব করিতেছেন। অজ্ঞানতমঃ সকলের হৃদের আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ সময় শ্রীনারদ ও অঙ্গিরাঃ উভয়েই চিত্রকেতুকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—"হে মহারাজ! তুমি যাহার জন্ম এইরূপ শোক করিতেছ, সে ভোমার কে ? তুমি বা ইহার বন্ধুদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ? তুমি হয় ত' বলিবে, তুমিই ইহার পিতা ও সে তোমার পুত্র। বলি, ভোমাদের এই সম্বন্ধ কি পূর্বেব ছিল ? এখনও কি আছে ? না ভবিষ্যতে থাকিবে ? স্রোতের বেগে বালুকারাশি যেমন একবার বিযুক্ত হইয়া যায়, আবার আসিয়া মিলিত হয়, সেইরূপ প্রাণিগণও কালের নিয়মানুসারে একবার আসিয়া মিলিত হয়, আবার চলিয়া যায়। ধান্ত-বীজ বপন করিলে ভাহাতে: কখনও ধান উৎপন্ন হয়, কখনও বা উহার অঙ্কুর-উৎপাদন-শক্তি

ু নফ ইইয়া যায়। ভগবানের বিমূখগোছিনী মায়ার দারা প্রেরিভ হইয়া প্রাণিগণ কখনও পুল্রাদিরণে পিত্রাদিতে জন্ম লাভ করে, কখনও করে না, কখনও বা ভাহাদের জন্মই রহিত হইয়া যায়। এইরূপ নশ্বর সম্পর্কের জন্ম কি শোক করা উচিত ? ভোমরা, আমরা ও চরাচর জগৎ এই যে এক বর্ত্তমান কালে রহিয়াছি, ভাহা জন্মের পূর্বেব এক সঙ্গে ছিল না, মৃত্যুর পরেও থাকিবে না। বীজ হইতে যেরূপ বীজের উৎপত্তি হয়, পিভার দেহ দারা মাভূদেহ হইভেও সেইরূপই পুল্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এইরূপ জড়দেহের জন্ম ভূমি শোক করিভেছ কেন ? জড় কি কখনও চেতনের ন্যায় নিত্য হইডে পারে ?"

এই সহাপুরুষদরের উপদেশ-বাণী প্রবণ করিয়া রাজা চিত্রকেতু বলিলেন,—"আপনারা তুইজন কে ? আপনারা অবধূত-বেশে আত্মগোপন করিয়া কোথা হইতে আসিরাছেন ? ভগবানের প্রিয় মহাভাগবভগণ উন্মত্তের মত বেশ গ্রহণ করিয়া বিষয়াসক্ত-চিত্ত আমাদের ন্যায় মূর্থ লোকের অজ্ঞানতা দূর করিবার জন্য এই পৃথিবীতে যথেচছ বিচরণ করিছে থাকেন। আমি গ্রাম্য পশুরুমত মৃত্বুদ্ধি, অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্ল। আপনারা আমার জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্ঞ্জলিত করিয়া দিউন।"

তখন মহর্ষি অন্ধিরাঃ কহিলেন,—"হে রাজন্। তুমি পুত্র-কামনা করিলে তোমাকে যে ব্যক্তি প্রদান করিয়াছিল, আমি সেই অন্ধিরাঃ; আর ইনি পরমপূজ্য নারদ ঋষি। তুমি ভগবস্তক্ত, শোক, মোহাদি তোমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না,—এইরূপ

বিচার করিয়া আমরা ভোমার নিক্ট আসিয়াছি। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের সেবারত ভোগার কিছুতেই শোকে অভিভূত হওয়া উচিত নহে। আমি যখন পূর্বের ভোমার গৃহে আগমন করিয়াছিলাম ভখনই ভোমাকে পরমজ্ঞান প্রদান করিভাম; কিন্তু ভোমার অন্য অভিলাষ আছে জানিয়া তোমাকে পুত্রই প্রদান করিয়াছি। এখন ভুমি পুত্রবদ্গণের হুঃখ অনুভব করিতেছ। স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, ধন, যাবভায় ঐশর্য্য সম্পদ, বিষয় সকলই অনিভ্য। পৃথিবীর ্রাজ্য, সৈন্ম, ধনাগার, ভৃত্য, অমাত্য, স্থহজ্জন, ইহারা সকলেই ভর, মোহ, শোক ও পীড়া প্রদান করিয়া থাকে। গন্ধর্ববগণের স্থায় ইহারা ক্লণে আসে ও ক্লণে চলিয়া যায়। স্থপা, মায়া ও সঙ্কল্পের ভার ইহারা ক্ষণস্থায়ী। এই দেহই বিবিধ ক্লেশের আকর। অভএব তুমি শান্তচিত্তে আত্মতত্ত্ব বিচার কর। তুমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছ ? পরিণামে কোথায় বা যাইবে ? শোক-মোহাদির দারা তুমি অভিভবনীয় কি না,' ইহা বিচার করিয়া এই জগতের নিভাত্বে বিশ্বাস পরিত্যাগ কর ও পরা শান্তি লাভ কর

জগদ্গুরু শ্রীনারদ কুপা-পূর্ব্বক চিত্রকেতুকে বলিলেন,—
"তুমি সংযত হইয়া আমার প্রদত্ত এই পরম মঙ্গলপ্রদ মন্ত্র গ্রহণ
কর। তুমি সপ্তরাত্রির মধ্যেই মহাপ্রভু সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ
করিতে পারিবে। মহাদেবাদি দেবগণ এই সঙ্কর্ষণ-প্রভুর শ্রণাপন্ন
ইইয়াছেন।"

এদিকে নারদ মৃত রাজকুমারকে পুনজীবিত করিয়া বলিলেন,
—"তুমি অপমৃত্যুতে মৃত হইয়াছ বলিয়া ভোমার আয়ুকাল এখনও

অবশিষ্ট আছে। অভএব ভূমি পুনরায় নিজের শরীরে প্রবেশ কর ও অবশিফকাল রাজ্য ভোগ কর।" ভখন সেই কুমারের দেহগত জীব বলিল,—"আমি কর্মবশে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকি। ইহারা বা কোন জন্মে আমার মাতা-পিতা ছিল ? এই অনাদি সংসার-প্রবাহের মধ্যে সকলেই পরস্পার পরস্পারের বন্ধু, জ্ঞাভি, শক্ৰ, মিত্ৰ, মধ্যস্থ ও উপেক্ষক হইয়া থাকে। যেরূপ ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য স্থবর্ণাদি বস্তু ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন মনুয়ের মধ্যে ভ্রমণ করে, সেইরূপ জীবও ক্রমশঃ নানাবিধ জনক-জননীতে ভ্রমণ করিতেছে। যে-কাল-পর্যান্ত যে-বস্তুর সহিত সম্বন্ধ থাকে, সেই কাল পর্য্যন্তই সেই বস্তুর প্রতি মমতা থাকে : সম্বন্ধর্হিত হইলে আর সমতা থাকে না। দেহই জনািয়া থাকে ও দেহেরই মৃত্যু হয়। বস্তুতঃ আত্মার জন্ম-মূত্যু নাই : তাহা নিত্যবস্তু : তাহার ক্ষয় বা বিনাশ নাই। আত্মা কখনও কর্মাফল-জনিত রাজ্যাদি কিছুই গ্রহণ করে না।"

ইহা বলিয়া জীবাত্মা চলিয়া গেলে চিত্রকেতু প্রভৃতি সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং মোহ-শৃন্ধল ছিন্ন করিয়া শোক পরিত্যাগ করিলেন। যে-সকল মহিষী কুমারকে বিষ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাঁহারাও অভিশয় অনুভপ্ত ও লজ্জিত হইলেন। তাঁহারা অন্ধিরার বাক্য স্মরণ করিয়া পুক্ত-কামনা পরিত্যাগ করিলেন। সুধী চিত্রকেতুও মহাপুরুষদ্বের উপদেশে শোক ও মোহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহাদ্ধকৃপ হইতে নির্গত হইলেন; নারদ বিশেষ সম্ভৃষ্ট হইয়া শ্রণাগত ও জিতেন্দ্রিয় ভক্ত চিত্রকেতুকে ভগবানের ভজন-শিক্ষা

দিলেন। সাভরাত্রির পরই চিত্রকেতু বিভাধরগণের আধিপভ্যরূপ অবান্তর ফল লাভ করিলেন। তৎপরে কিছুদিনের মধ্যে সঙ্কর্ষণের দর্শন পাইলেন। চিত্রকেতু ভগবান্ সন্ধর্বণ-প্রভুকে স্তব করিয়া বলিলেন,—"হে অজিত! আপনি অন্য সকলের দারা অজিত হইলেও শুদ্ধভক্তগণের দারা জিত ; তাহার কারণ, আপনি ভক্ত-গণকে আত্মা পর্যান্ত দান করিয়া থাকেন। এজন্য আপনিও তাঁহাদিগকে বশীভূত করিয়াছেন। আপনি সর্ববকারণ-কারণ। যে-সকল বিষয়-পিপাস্থ নরপশু সর্বেবাত্তম আপনাকে পরিভাগ করিয়া আপনার বিভূতিস্বরূপ অন্যান্ত দেবভাকে উপাসনা করে, ভাহারা অভিশয় মূর্থ। সেবকের রাজদত্ত ভোগ্যবস্তুসমূহ যেরূপ রাজকুল-নাশের পর বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অন্যান্য দেবভার প্রদত্ত ভোগ্যসমূহও দেবভাগণের নাশের পর বিনফ্ট হইয়া থাকে। ভাগবত-ধর্ম্মে কোনপ্রকার অন্তাভিলাষ নাই। তাহাই জীবের একমাত্র মঙ্গলপ্রদ-ধর্ম। আপনার নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিলে অভিশয় পাপাচ্ছন্ন নীচ জাতি পর্যান্ত সংসার হইতে মুক্ত হয়।"

ভগবান্ সক্ষর্যণ চিত্রকেতৃকে বহু উপদেশ প্রদান করিবার পর বিলিলেন, বিষয়ে অনাসক্ত হইয়া শ্রেন্ধার সহিত তাঁহার বাক্য অদয়ে ধারণ করিলে চিত্রকেতৃ শীঘ্রই সক্ষর্যণদেবকে প্রাপ্ত হইবেন। তৎপরে মহাযোগী চিত্রকেতৃ লক্ষ-লক্ষ বর্ষ যাবৎ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। তিনি স্থমেরুর গহররে বিভাধর স্ত্রীগণের ঘারা হরিনামা কীর্ত্তন করাইয়াছিলেন। একদিন চিত্রকেতৃ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রদত্ত একটি বিমানে আরোহণ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে দেখিতে

পাইলেন, মুনিগণের সভায় পরমহংস-শিরোমণি মহাদেব পার্ববতী-দেবীকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া বাছদ্বারা আলিন্ধন করিছেহেন। ইহা দেখিয়া পার্ববতীদেবী শুনিতে পান, এইরূপভাবে উচ্চহাস্থ করিছে করিছে বলিলেন,—"অহো! শুনিয়াছি, মহাদেব লোকগুরু ও ধর্ম্মের বক্তা। কি আশ্চর্য্য, ইনি মুনি-সভাতে পত্নীর সঙ্গে মিলিত হইয়া নির্লজ্জের স্থায় অবস্থান করিছেহেন! সাধারণ গ্রাম্য নীচ ব্যক্তিগণও গোপনে পত্নীকে ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু এই মহাদেব ভপস্বী হইয়াও সভা-মধ্যে পত্নীকে ক্রোড়ে স্থাপনকরিয়াছেন!" মহাদেব চিত্রকেতুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়াও স্থাবং হাস্থ করিয়া নীরবেই রহিলেন; তাঁহার অনুচর সভাগণও নীরব থাকিলেন।

চিত্রকেতু কি জন্ম ও কি ভাবে মহাদেবকে এইরূপ বলিয়াছিলেন, তাহা সাধারণের বুঝিবার শক্তি নাই। মহাজনগণ বলেন,
চিত্রকেতুর অভিপ্রায় এই ছিল যে, শিব ঈশর—সমর্থ পুরুষ।
বাহ্ম-দৃষ্ঠিতে ইঁহার স্মুত্ররাচার থাকিলেও তাহা ইঁহার কোনই ক্ষতি
করিতে পারে না; কিন্তু মূর্থ ও কোমল-শ্রুদ্ধ ব্যক্তিগণ ইঁহার
নিন্দা করিয়া অপরাধী হইবে; দক্ষের স্থায় শিবনিন্দা-জনিত
অপরাধে সাধারণের সর্ববনাশ হইবে,—এই বিচারে চিত্রকেতু ঐরূপ
উক্তি করিয়াছিলেন। 'সর্ববলোকের মঙ্গলকামী চিত্রকেতু কঠোরভাষী হইলেও হরিভক্ত। অতএব তাঁহার প্রতি আমি ক্রোধ
করিতে পারি না', মহাদেবেরও এই অভিপ্রায় ছিল। শিবের এই
অভিপ্রায় জানিয়াই সভাসদ্বর্গ চিত্রকেতুর প্রতি কোন ক্রোধ

548

প্রকাশ করেন নাই। চিত্রকেতুর যদি শিব-নিন্দ। করাই অভি-প্রায় হইত, তাহা হইলে সভাসদ্বর্গ কর্ণ আচ্ছাদন করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান পরিত্যাগ করিতেন।

পার্বতাদেরা লোকশিক্ষা-কল্পে একটি অভিনয় করিয়াছিলেন।
ভিনি প্রভু সন্ধর্ষণের প্রেরণায় চিত্রকেতুর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ
করিয়া বলিলেন,—"অহো! বাঁহার চরণকমল ব্রহ্মাদি দেবতা ধ্যান
করিয়া থাকেন, দেই জগৎ-পূজ্য শিবকে এই ব্যক্তি শাসন
করিতেছে। অতএব এই ব্যক্তি পাপপূর্ণ অন্তর্রকুলে জন্মগ্রহণ
করুক, যেন পুনর্বার সাধুদিগের প্রতি অপরাধ করিতে না পারে।"

চিত্রকৈতু পার্ববতীদেবীর এই অভিশাপ শ্রবণ করিয়। বিমান হইতে অবভরণ করিলেন এবং অবনত-মস্তকে সভীকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়। 'অভিশাপ শিরোধার্য্য করিতেছি' বলিয়া ভাষা বরণ করিলেন।

চিত্রকেতু—ভগবন্তক্ত। তিনি কথনও কর্ম্মের অধীন নহেন। জাতপ্রেম ভক্তের কর্ম্মবন্ধন থাকিতে পারে না। অভিশাপ, অমুগ্রহ, স্বর্গ, অপবর্গ ও নরকাদিতে চিত্রকেতুর তুল্যদর্শন, বিভাধরগণের আধিপভ্য পরিহার ও বিরহ দারা প্রেমক্ষুধা-বর্দ্ধনের জাত্ত এবং বৈকুঠে স্বীয় শ্রীচরণযুগলের সেবা-মাধুর্য্য-প্রদানার্থ ভগবান্ সন্ধর্যদেব পার্ববতীদেবীর হৃদয়ে প্রেরণার দারা এই অভিশাপ প্রদান করাইয়াছিলেন।

শাপ-শ্রবণে চিত্রকেতু বিন্দুমাত্রও ভাত হইলেন না দেখিয়া মহাদেব পার্ববতীকে বলিলেন,—"ঘাঁহারা শ্রীহরির ভূত্যের ভূত্য, 050

রাজা স্থযজ্ঞ

বিষয়স্থে নিস্পৃহ, সেই চিত্রকেতু প্রভৃতি মহাত্মার মাহাত্ম্য কিরূপ,
তাহা দেখিলে ত' ? নারায়ণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কোথা হইতেওভয়-প্রাপ্ত হন না। তাঁহারা স্বর্গ, মৃত্তিও নরককে সমানভাবে
দর্শন করিয়া থাকেন।"

চিত্রকেতু জগতে বৈশ্বব-নিন্দার গুরুত্ব শিক্ষা-দান ও পার্ববভীর বাক্য সার্থক করিবার জন্ম 'র্ত্রাস্থর' নামে আবিভূতি হইলেন। অস্তরযোনিতে অবস্থান-কালেও তাঁহার হৃদয়ে ভগ-বস্তুক্তির বিচারসমূহ বিরাজিত ছিল। ইন্দ্র এই র্ত্রাস্থরকে বধ করেন। র্ত্রাস্থর দেহত্যাগ-কালে ভগবান্ সক্ষর্ধণদেবের পার্বদ-দেহ লাভ করিয়াছিলেন।



#### রাজা স্থযত্ত

শীনরদেশে স্থযজ্ঞ নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন।
তিনি শত্রুগণের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হন। তাঁহার জ্ঞাতিগণ রাজার
মৃতদেহের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া তাঁহার অঙ্গণোভা দর্শন করিতে
থাকে। তিনি শত্রুগণের প্রতি ক্রোধ-বশতঃ বেরূপ ক্রোধব্যঞ্জক
ভাব মুখে প্রকাশ করিয়াছিলেন, মৃত্যুকালেও ঠিক সেই ভাবেই
ভাহার দেহ পড়িয়া রহিয়াছিল। তাঁহার মহিষীগণ রাজাকে রণক্ষেত্রে

মৃত্যুগ্রস্ত দেখিয়া হস্ত-দারা বক্ষঃস্থলে পুনঃ পুনঃ আঘাত করিতে করিতে রাজার নিকট পতিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা অশ্রু-ধারার প্রিয়তম স্বামার চরণ অভিষিক্ত করিতে করিতে নানাপ্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। মহিমাগণের কেশ-পাশ ও অলঙ্কার-সমূহ আলুলারিত ও ভ্রম্ট হইয়া পড়িল। তাঁহারা আক্রেপ করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—"অহো! নিষ্ঠুর বিধাতা আজ আমাদের কি দশা করিল ? উশীনর দেশবাসী প্রজাগণ কিরূপ করিয়া এই শোক সহ্য করিবে ? হে বার! ভোমাকে না দেখিয়া আমরা কি প্রকারে প্রাণধারণ করিব ? তুমি যে-স্থানে গিয়াছ, আমাদিগকেও সেই স্থানে লইয়া যাও। আমরা তথায় গিয়া ভোমার পদ-সেবা করিব।"

যাহাতে অহ্য লোক স্বামীর শব দাহ করিবার জন্ম লইরা বাইতে না পারে, এজন্ম মৃত-পতিকে ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া মহিবী-গণ বিলাপ করিতে লাগিলেন। এই সময় সূর্য্যদেব অস্তাচলে আরোহণ করিলেন। মৃত রাজার আত্মায়গণের উচ্চ বিলাপধ্বনি যমরাজ্বের কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি বালকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বয়ং রাজার মৃতদেহের নিকট উপন্থিত হইলেন। বালক-বেশী যম ঐরপ শোকের দৃশ্য দেখিয়া বলিতে লাগিলেন,—"কি আশ্চর্য্য! এই সকল ব্যক্তি আমা অপেক্ষা অধিক বৃষক্ষ; ইহারা প্রতিনিয়তই জন্ম-মৃত্যু দেখিতেছে। ইহারা সকলেই মৃত ব্যক্তির সহধ্যমী। ইহাদিগকেও মরিতে হইবে, তথাপি ইহাদিগের কি মোহ! যে অজ্ঞাত স্থান হইতে মানুষের উৎপত্তি, তথায় এই

ৰ্যক্তি যাইতেছে। ইহার প্রতিকার অসম্ভব জানিয়াও ইহারা বুণা শোক করিতেছে ৷ আমাদের স্থার বালকের ষেটুকু বুদ্ধি আছে, দেখিতেছি, ইহাদের তাহাও নাই। মাতা-পিতা আমাদিগকে এই সংসার-ছঃখসাগরে পরিভ্যাগ করিয়াছেন। আমরা ছুর্ববল,—ছুর্ববল হুইলে যাঁহার কুপায় আমরা রক্ষিত হুইয়াছি, ব্যাহ্রাদি হিংস্রু জম্ভ যাঁহার কুপায় আমাদিগকে গ্রাস করে নাই, আর যিনি আমাদিগকে মাতৃগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন, ভিনিই সর্ববত্র আমাদিগকে রক্ষা করিবেন। পথে পতিত কোন বস্তুকে যদি পর্মেশ্বর রক্ষা করেন. তবে কেহ তাহা নফ বা অপহরণ করিতে পারে না এবং বাঁহার -বস্তু, সেই ব্যক্তি ভাহা পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পারে। ঈশ্বর রক্ষা না করিলে গৃহ-মধ্যে অতি গুপ্তভাবে রক্ষিত বস্তুও বিনষ্ট হয়, আর তাঁহার দৃষ্টি থাকিলে বনের মধ্যে পতিত নিঃসহায় ব্যক্তিরও জীবন রকা হয়। ভগবান্ উপেক্ষা করিলে গৃহে সুরক্ষিত ব্যক্তিও জীবিত থাকিতে পারে না। গৃহ ও গৃহস্থ ছুইটি ভিন্ন বস্তা; কিন্তু যাহারা অত্যন্ত মূর্থ, তাহারা গৃহকেই 'গৃহস্থ' মনে করে। সেইরূপ মোহগ্রস্ত ব্যক্তি দেহকেই দেহী মনে করে। হে মৃচ ব্যক্তি-্গণ! তোমরা যাঁহার জন্ম শোক করিতেছ, সেই স্থযভঃ রাজা তোমাদের সম্মুখেই শয়ন করিয়াছে; সে ত' অন্য কোথায়ও যায় নাই। অতএব ভাহার জন্ম শোক করিতেছ কেন ? এতদিন পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি ভোমাদের কথা শুনিয়াছে ও ভাহার উত্তর দিয়াছে। এখন তাহাকে না পাইয়া কি শোক করিতেছ ? যিনি শ্রবণ করেন ও উত্তর দেন, তাঁহাকে কস্মিনকালেও কেহ

### উপাখ্যানে উপদেশ

3220

দেখিতে পার না। যাহা দেখা বার, সে দেহত' এখনও দেখিতে পাইতেছ।

এক ব্যাধ বনের যেখানে-সেখানে পক্ষা দেখিলেই জাল বিস্তার করিয়া ও মাংসাদির প্রলোভন দেখাইয়া পক্ষীদিগকে ধরিত। ব্যাধ বনে বিচরণ করিতে করিতে কুলিন্স নামক তুইটি পক্ষী দেখিতে পাইল। উহাদের মধ্যে একটি পুরুষ, আর একটি স্ত্রী। পক্ষিণী ঐ ব্যাধের দারা লুব্ধ হইরা জালে বদ্ধ হইল। পক্ষীটা পক্ষিণীকে ঐরপ বিপন্ন দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইল। সে উহার বন্ধন মোচন করিতে সমর্থ ছিল না। দীনভাবে বিলাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল,—'বিধি কি নিষ্ঠুর! আমার ন্ত্রী এইরূপ বিপন্ন হইয়া শোক করিভেছে। ইহাকে গ্রহণ করিয়া ভাহার কি প্রয়োজন-সিদ্ধি হইবে ? নির্দ্ধয় বিধি যদি আমার অর্দ্ধদেহ্রপ পত্নীকে গ্রহণ করে, ভবে আমাকেও গ্রহণ করুক। পত্নীবিহীন তুঃখভারাক্রন্থি অবশিষ্ট দেহার্দ্ধ লইয়া জীবিত থাকিয়া আমার কি লাভ ? মাতৃহীন শাবকগুলি আহারের জন্য তাহাদের জননীর প্রতীকা করিতেছে। উহাদের এখনও পক্ষোদগম হয় নাই। এই মাতৃহীন শাবকগুলিকে আমি কি করিয়া পালন করিব ?' পক্ষী প্রিয়ার বিরহে ব্যথিত হইরা পত্নীর সমক্ষে এইরূপ বিলাপ করিতেছিল। এই সময় ব্যাধ গোপনে দূর হইতে পক্ষীটাকে বাণে বিদ্ধ করিল।

মূঢ় মহিষীগণ ! ভোমরাও ঐরপ নির্বেবাধ। ভোমরাও কুলিজ প্কীর আয় নিজেদের মৃত্যু দেখিতে পাইতেছ না। শত শত 259

রাজা সুযত্ত

্বৎসর ধরিয়া এইরূপভাবে শোক করিলেও ভোমাদের পভিকে ফিরিয়া পাইবে না।"

যম এই উপাখ্যান বর্ণন করিরা স্থয়ক্ত রাজার মহিষী ও জ্ঞাতিগণের শোক দূর করিয়াছিলেন। অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অবশ্যস্তাবী নশ্বর দেহের জন্ম শোক-মোহে অভিভূত না হইয়া নিত্যতত্ত্ব ক্ষডভক্তির সন্ধান করিবেন। বৈক্ষবাচার্য্য-প্রবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লোকশিক্ষার জন্ম গাহিয়াছেন,—

"দেহ-গেহ-কলত্রাদি-চিন্তা অবিরত।
জাগিছে ফ্লয়ে মোর বুলি করি' হত॥
হার হার, নাহি ভাবি,—অনিতা এ সব।
জীবন বিগতে কোপা রহিবে বৈভব॥
শ্মশানে শরীর মম পড়িয়া রহিবে।
বিহল্প-পতঙ্গ ভার বিহার করিবে॥
কুরুর-শৃগাল সব আনন্দিত হ'য়ে।
মহোৎসব করিবে আমার দেহ ল'য়ে॥
যে দেহের এই গতি, ভা'র অন্তগত।
সংসার-বৈভব আর ব্যুক্তন হত॥
অতএব মায়া মোহ ছাড়ি' বু'দ্ধমান্।
নিতাতত্ত্ব ক্ষভাক্তি কক্ষন স্কান॥"

## প্রহ্লাদ মহারাজ

তিরাছিলেন। সেই অন্তর ত্রিলোক ও সমস্ত দিক্ জয় করিয়।
সমস্ত প্রাণীকে নিজের বলে আনয়ন করিয়াছিল। দেবরাজ ইন্দ্রের
প্রাসাদে সে একাধিপত্য বিস্তার করিয়া নানাভাবে বিহার করিতে
লাগিল। ব্রন্ধা, বিষ্ণু ও শিব—এই ভিনজন ব্যতীত সকল লোকপালই উপহারের বারা হিরণ্যকশিপুর উপাসনা করিতেন। ইহা
দেখিয়া ইন্দ্র একটি মুদ্দের বিরাট্ আয়োজন করিলেন। অন্তরদলপতিগণ ইহা জানিতে পারিয়া নানা দিকে পলায়ন করিতে
লাগিল। দেবতাগণ হিরণ্যকশিপুর বাসস্থান নফ্ট করিয়া দিলেন
ও দৈত্যরাজের মহিমা কয়াধ্কে লইয়া পলায়ন করিলেন।

ইন্দ্রের সহিত পথে নারদের দেখা ছইল। নারদ ইন্দ্রকে বাধা দিয়া বলিলেন যে, নিরপরাধা রমণীকে অহ্যত্র লইরা যাওয়া তাঁহার কিছুতেই উচিত নহে। বিশেষতঃ করাধূ পরন্ত্রা ও সাধনা। ইন্দ্র বলিলেন যে, ঐ দানব-পত্না করাধূর গর্ভে যে অহ্যর-কুমার রহিরাছে, সেই কুমার ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যান্ত তিনি করাধূকে নিজের গৃহে সযত্রে রক্ষা করিবেন। পুল্র জামলে শিশুকে বধ করিয়া পরে মাতাকে ছাড়িয়া দিবেন। ইহা শুনিয়া নারদ বলিলেন—"এই গর্ভন্থ শিশু হিরণাকশিপুর হ্যায় অহ্যর-স্বভাব

নহেন। ইনি নিষ্পাপ, মহা-ভাগবত, মহা-প্রভাবসম্পন্ন বিষ্ণৃ-পার্বদ। কাহারও ইঁহাকে বধ করিবার সাধ্য নাই।" দেবর্ষি নারদের এই বাক্যে ইন্দ্র করাধুকে পরিত্যাগ করিলেন।

হিরণাকশিপু ভখন সন্দরাচলে ঘোর তপস্থায় রত ছিল।
তাই দেবর্ষি কয়াধূকে বলিলেন,—"চল মা, যতদিন তোমার স্বামী
ফিরিয়া না আসেন, তুমি নিরাপদে আমার আশ্রমে বাস করিবে।"

ক্ষাধ্ নারদের আশ্রামে রহিলেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ নারদ গর্ভস্থ শিশুকে লক্ষ্য করিয়াই তাঁহার মাতাকে ভগবন্তত্ত্বোপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রহলাদ গর্ভে থাকিয়াই শুকদেবের মত তত্ত্ব-কথা শ্রাবণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কঠোর তপস্থা করিয়া এক্লার
নিকট হইতে বর লাভ করিল। সেই বরের প্রভাবে ধর্ত্তমানে
বা ভবিয়তে, স্প্রিকর্তা এক্লার স্থট কোন প্রাণী হইতে, আর্ত বা
অনার্ত কোন স্থানে, দিবসে অথবা রাত্রিতে, প্রক্লার স্থট ভিন্ন
অস্ত প্রাণী হইতে, কোন অস্ত্রে, পৃথিবীতে বা আকাশে, মনুয়া বা
পশু, চেতন বা অচেতন, দেবতা, অস্তর প্রভৃতি কাহারও নিকট
হইতে ভাহার মৃত্যু ঘটিবে না, যুদ্ধে কেহই তাহার সহিত পারিবে
না, সে সকলের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে ও অণিমাদি
ঐশর্য্য লাভ করিতে পারিবে। বর-লাভান্তে হিরণ্যকশিপু
শ্রীনারদ-খবির আশ্রাম হইতে কয়াধৃকে স্বীয় রাজ-প্রাসাদে আনয়ন
করিল। প্রহলাদ তথায় ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্রেমশঃ শশি-কলার মত
বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন।

প্রহলাদ অতি শৈশব-কাল হইতেই খেলা-ধূলা পরিত্যাগ করিয়া তন্ময়-চিত্তে জড়বৎ অবস্থান করিতেন। তাঁহার চিত্তকে কৃষ্ণ-গ্রহ পাইয়া বসিয়াছিল। তাহাতে তিনি এই বহিন্মুখ জগতের কোন কথাই জানিতেন না। কি উপবেশন, কি জ্রমণ, কি ভোজন, কি পান, কি শয়ন, কি কথোপকথন, কোন বিষয়েই ভোগের কোন সন্ধান করিতেন না। তিনি কৃষ্ণপ্রেমে আকুল হইয়া কখনও রোদন, কখনও হাস্থা, কখনও আনন্দ-প্রকাশ, কখনও বা উচ্চৈঃ-স্বরে গান করিতেন; কখনও বা উৎকণ্ঠা-বশতঃ কৃষ্ণকে উচ্চঃ-স্বরে ডাকিতেন এবং অত্যধিক প্রেমানন্দ-বশতঃ লজ্জাদি পরিত্যাগ করিয়া নৃত্য করিতেন। তিনি নিচ্চিঞ্চন ভগবন্তক্তের সন্দ-প্রভাবে কৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্ম-সেবায় সর্ববদাই অভিনিবিষ্ট ও প্রেমানন্দে মগ্ল ছিলেন। অসৎসঙ্গে পভিত্বদীন ব্যক্তিগণও তাঁহার সঙ্গে ভগবানে নিষ্ঠা ও রতি লাভ করিতেন।

বালকের বিভারন্তের কাল উপন্থিত হইলে হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে গুরুগৃহে পাঠাইয়া দিল। দৈত্যগণের গুরু গুরুলাচার্য্য পৌরোহিত্য-কার্য্যে অশুত্র ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহার অমুপন্থিতি-কালে শুক্রাচার্য্যের বণ্ড ও অমর্ক নামক তুই পুত্রই প্রহলাদের শিক্ষা-কার্য্যে রতী হইলেন। তাঁহারা হিরণ্যকশিপুর গুহের নিকটে বাস করিতেন। তাঁহারা প্রহলাদকেও অশুগ্র অন্তর-বালকগণের শ্রায় দেগুনীতি' প্রভৃতি শাস্ত্র পড়াইভে লাগিলেন। কিন্তু 'এই ব্যক্তি মিত্র, ঐ ব্যক্তি শক্ত'—এইরূপঃ ভেদজ্ঞানের কথা শুনিয়া প্রহলাদের ভাল লাগিত না।

একদিন হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে কোলে বসাইয়া জিজ্ঞাসা
করিলেন,—"বৎস ! তুমি কোন্ কার্যাটী সর্ববাপেক্ষা ভাল মনে
কর, আমাকে বল।" প্রহলাদ বলিলেন,—"এই অন্ধকৃপ-সদৃশ
গৃহ পরিভ্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্ম আশ্রেয় করাই
সর্ববাপেক্ষা উত্তম কার্যা।"

হিরণ্যকশিপু পুজের মুখে শক্ত-পক্ষ বিষ্ণুর প্রতি এইরূপ প্রকান্তিকী ভক্তির কথা শুনিয়া ক্রোধে হাস্থ করিতে করিতে বলিল,—"শিশুদিগের বৃদ্ধি এইরূপ পরবৃদ্ধি-প্রভাবেই নফ হয়। এই বালককে পুনর্কার গুরু-গৃহে লইয়া যাও, ইহাকে পুব সতর্কতার সহিত রক্ষা কর, যেন ছল্মবেশী বৈষ্ণব্যণ ইহার আর কোনপ্রকার বৃদ্ধি নফ করিতে না পারে।"

প্রহলাদ আবার গুরুগৃহে নীত হইলেন। বণ্ডামর্ক তাঁহাকে

মধুর-বাক্যে সান্ত্রনা প্রদান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"প্রহলাদ! সত্য বল ত' দেখি,—এত বালকের মধ্যে তোমার
এইরূপ বিপরীত বৃদ্ধি হইল কেন ? তুমি ইহা কোথা হইতে
পাইলে ?" প্রহলাদ বলিলেন,—"যে শ্রীহরির মায়া-দারা চালিত
হইয়া মৃঢ় ব্যক্তিগণ 'ইনি আত্মায় ইনি পর'—এইরূপ অসত্য
অভিনিবেশে মগ্ন হয়, সেই মায়াধীশ ভগবান্ই ইহার কারণ।

সকলই ভগবান্ বিষ্ণুর ইচ্ছাক্রমে হইয়া থাকে!" হিরণ্যকশিপুর বৃত্তিভোজী বন্তামর্ক ইহা শুনিয়া ক্রোধে জ্লিয়া উঠিলেন
ও অন্যান্থ ছাত্রগণকে বেত্র আনয়ন করিতে বলিলেন; আরও
বলিলেন,—''দৈত্যকুলের কুলান্ধার তুর্ব্বাদ্ধি প্রহলাদকে দণ্ড-দান

208-

ব্যতীত আর কিছুতেই ভাল করা যাইবে না। এই বালক দৈত্য-বংশরূপ চন্দন-বনে কণ্টক-বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সেই অস্ত্ররূপ চন্দন-বন-বিনাশের কুঠার-স্বরূপ যে বিফ্রু, প্রহলাদ সেই (কুঠারেরই) সংশ্লিফ দণ্ডস্বরূপ।"

যন্তামর্ক এইরূপভাবে প্রহলাদকে নানাপ্রকার তিরক্ষার ও তাঁহার প্রতি ভীষণ ভর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া তাঁহাকে বহু ভয় দেখাইলেন ও পুনরায় ধর্ম্ম, অর্থ ও কামমূলক শাস্ত্র-সমূহ প্রহলাদকে অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পর বণ্ডামর্ক যখন বুঝিতে পারিলেন যে, প্রহলাদের রাজনাতিতে জ্ঞান হইয়াছে, তখন একদিন তাঁহাকে হিরণ্য-কশিপুর নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রহলাদ পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া পিভাকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিলে হিরণ্য-কশিপু প্রহলাদকে স্নেহভরে আলিম্বন করিল ও তাঁহাকৈ ক্রোড়ে স্থাপন করিয়া প্রসন্ন-বদনে জিজ্ঞাসা করিল,— "বৎস! তুমি তোমার গুরুদেবের নিকট এতদিন য়াহা শিখিয়াছ, তন্মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেকা উত্তম, তাহা আমাকে বল।" প্রহলাদ কহিলেন,—"ভগবান্ বিষ্ণুর নাম, রূপ, গুণ, পার্ষদ ও লীলার কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম-সেবন, তাঁহার পূজা, তাঁহাতে দাস্ভভাব, তাঁহার সহিত সথ্য ও তাঁহাতে আত্ম-নিবেদন—এই নয় প্রকার ভক্তি যিনি সর্ববতোভাবে শরণাগত হইয়া সাক্ষাৎ অনুষ্ঠান করেন, আমার মতে তিনিই উত্তম: অধ্যয়ন করিয়াছেন।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

000

হরণ্যকশিপু প্রহলাদের মুখে এইরপ অপ্রত্যাশিত বাক্য শ্রেবণ করিয়া মহা ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। হিরণ্যকশিপু বহুকে ডাকিয়া বলিল,—"তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া আমার শত্রু-পক্ষের আশ্রেয় করিয়াছ ও এই বালককে আমার বিছেয়ার প্রতিই অন্মরক্ত করিয়াছ। তুমি আমার মিত্রের বেশে পরম শক্রু।"

শুক্রাচার্য্যের পুত্র ইহা শুনিয়া হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন,—
"নহারাজ! আপনার পুত্র প্রহুলাদ যাহা বলিল, ভাহা সে
আমার নিকট, অথবা অফু কোন ব্যক্তির নিকট শিক্ষা করে
নাই। ইহা ভাহার স্থভাবসিদ্ধ।" হিরণ্যকশিপু তথন প্রহুলাদকে
জিজ্ঞাসা করিল,—"রে কুল-নাশক! তুই এই বুদ্ধি কোথা
হইতে পাইলি ?"

প্রহলাদ কহিলেন,—"যে-সকল ব্যক্তি গৃহকেই তাহাদের

- জীবন-মরণের ত্রত করিয়াছে, তাহারা তাহাদের অসংষত ইন্দ্রিয়সমূহ চালনা করিয়া ঘোর অন্ধকার-নরকে প্রবেশ করে। তাহারা
রোমন্থনকারী পশুর স্থায় সংসারাবদ্ধ পূর্বি পুরুষগণের চর্বিত
স্থা-দুঃখ পুনঃ পুনঃ চর্বিণ করিয়া থাকে। তাহাদের বৃদ্ধি কখনও
গুরুর উপদেশে, কিংবা নিজের চেফীয়, অথবা উভয়ের সংযোগে
কোনরূপেই কৃষ্ণের দিকে থাবিত হইতে পারে না। যাহাদের
চিত্ত বিষয়ের ঘারা আক্রান্ত হইয়াছে, যাহাদের বাহ্য-বিষয়েই
পরমার্থ-বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহারা কখনও পরম পুরুষার্থের
অনুসন্ধানকারী ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি ভগবান্ বিষ্ণুর সেবার

কথা জানিতে পারে না। তাহারা অন্ধচালিত অন্ধ ব্যক্তির ।

ভাষার প্রকৃত পথের সন্ধান না জানিয়া বিষয়-গর্ত্তে পতিত হয়।

ভাষারা ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-প্রতিপাদক বেদরূপ দীর্ঘ-রজ্জুর দ্বারা

আবদ্ধ বলীবর্দ্দের ভাষা কর্ম্মে আবদ্ধ হইরা পড়ে। যাঁহাদের

জগতের কোন বিষয়ের প্রতি আসক্তি নাই, যাঁহারা একমাত্র

বিষ্ণু-সেবাত্রত, সেইরূপ নিজিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবর্গণের পদ
ধূলিতে যে-পর্যান্ত ইন্দ্রিয়-তর্পণ-পরায়ণ ব্যক্তিগণ অভিষক্তি না

হয়, সে-কাল-পর্যান্ত কিছুতেই তাহাদের মতি শ্রীপুরুষোত্তম

বিষ্ণুর শ্রীপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। মহতের পদরক্রই

কৃষ্ণভক্তির জন্মমূল।"

এই সকল কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু ক্রোধে যে কিরপা আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, তাহা বর্ণনাতীত। তখন হিরণ্যকশিপু ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া বলিতে লাগিল,—"এই বালককে অবিলম্বে এই স্থান হইতে লইয়া যাও। আমি ইহার মুখ দর্শন করিতে চাহি না। ইহাকে বধ কর। এই অধমই আমার আত্যাতী; যেহেতু নিজের পিতা ও আত্মীয়-স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া পিতৃব্য-ঘাতী বিষ্ণুর পদসেবা করিতেছে! পাঁচ বৎসর বয়সেই সে মাতা-পিতার প্রতি অবজ্ঞা করিতে শিথিয়াছে! ইহাকে যে কোনভাবে বধ করিতে হইবে।"

হিরণ্যকশিপুর আদেশ প্রাপ্ত হইয়া ভীষ্ণাকার রাক্ষসগণ শূল-হস্তে ভৈরব-নাদে 'মার মার' শব্দে প্রহলাদকে আঘাত করিতে লাগিল। দিগৃহস্তী, মহা-সর্প, অভিচার, পর্বত হইতে নিক্ষেপ, 399

প্রহলাদ মহারাজ

রিরোধ, বিষ-প্রয়োগ, উপবাস, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল, প্রস্তরাদিতে প্রক্ষেপ প্রভৃতি কোন উপায়ের দারাই হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রাণবধ করিতে পারিল না।

যথন প্রহলাদকে শত-যোজন উচ্চ প্রাসাদ বা পর্বত হইতে
নীচে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল, তথন বালক প্রহলাদের বিষ্ণুভক্তি
দেখিয়া জগদ্ধাত্রী পৃথিবী সেই বিষ্ণুভক্তের সেবা করিয়াছিলেন।
হিরণ্যকশিপু প্রহলাদকে অক্ষত দেখিয়া মায়াবি-ভ্রেষ্ঠ শম্বরদৈত্যকে মায়া স্পন্তি করিয়া বিনাশ করিবার জন্ম আদেশ করিয়াছিল; কিন্তু শম্বরের প্রতিও বিমৎসর প্রহলাদ একমাত্র শ্রীমধুসূদনকেই ম্মরণ করিতেছিলেন; তথন শ্রীভগবানের আদেশে স্থদর্শনচক্র বালকের দেহ-রক্ষক হইয়া শম্বরের সহস্রসহস্র মায়াকে বিনফ্ট করিয়া দিয়াছিল। হিরণ্যকশিপুর আদেশে বায়ু দেহ শোষণ করিবার জন্ম প্রহলাদের শরীরে প্রবেশ করিয়াছিল; কিন্তু প্রহলাদের হৃদয়ন্থিত জনাদ্দন সেই অতি ভীষণ বায়ুকে জনায়াসে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

বখন অগ্নি প্রহলাদকে দগ্ধ করিতে পারিল না, শস্ত্র-সমূহ তাঁহাকে ছিন্ন করিতে পারিল না, সর্প-দংশন, সংশোষক বায়ু, বিষ, কৃত্যা মায়া, দিগ্গজ সমূহ ও উচ্চ স্থান হইতে পাতন, কোনটিই প্রহলাদের কেশ স্পর্শন্ত করিতে পারিল না, তখন হিরণ্যকশিপু শঙ্কাযুক্ত হইয়া পড়িল ও 'কিংকর্ত্তব্য বিমৃঢ়' হইল। তখন বগুমর্ক হিরণ্যকশিপুর হৃদয়ে সাহস-প্রদানার্থ বলিলেন,— "আপনার ক্রভঙ্কিমাত্রে সমস্ত লোকপাল ভীত হয়। আপনি একাকী ত্রিলোক জয় করিয়াছেন; আপনার কোনই চিন্তার কারর দেখিতেছি না। যে-পর্যান্ত গুরুদেব শুক্রাচার্য্য আগমন না করেন, সে-কাল-পর্যান্ত যাহাতে এই শিশু পলাইতে না পারে, তজ্জন্য ইহাকে বরুণ-পাশে আবদ্ধ করিয়া রাধুন। হয় ত' বয়স-রৃদ্ধির সহিত ও পূজনীয় ব্যক্তিগণের সেবার ঘারা ইহার বুদ্ধির পরিবর্তন হইতে পারে।"

ষণ্ড ও অমর্ক হিরণ্যকশিপুর আদেশানুসারে প্রহলাদকে গৃহস্থ রাজাদিগের ধর্মশিক্ষাও দান-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু এই সকল শিক্ষা প্রহলাদের একটুও ভাল বোধ হইল না। যে-সকল উপদেশকের চিত্ত সংসারে আসক্ত, বিষয়ে অভিনিবিষ্ট, তাহাদের উপদেশ প্রহলাদ 'উত্তম' বলিয়া স্বাকার করিতে পারিলেন না।

গৃহকর্দ্মানুরোধে ষণ্ডামর্ক অধ্যাপনার স্থান ইইতে গৃহে চলিয়া গেলেন। সমবয়ক্ষ বালকগণ খেলা করিবার উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া প্রহলাদকে ডাকিল। প্রহলাদ সেই সকল বালকের নিকট হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"ভাইসকল! এই ছুর্ল ও পরমার্থপ্রদ মনুয্যাজ্যা লাভ করিয়া শিশুকাল হইতেই বুদ্মিমান্ ব্যক্তির ভাগবতধর্মা অনুষ্ঠান করা উচিত। কারণ, এই মনুয়া-জন্ম অত্যন্ত ছুর্লভ হইলেও — অনিতা, ক্ষণস্থায়ী হইলেও এই জন্মে ক্ষণকালও শুদ্ধভক্তির অনুষ্ঠানে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। মনুয়া-জন্মে ভগবান্ শ্রীবিফুর পাদ-সেবনই একমাত্র কর্তব্য। কারণ, তিনি সর্ববভূতের প্রিয়, আজা, ক্ষম্ম ও বন্ধু। ইন্দ্রিয়ের সূথ যে-কোন জন্মে লাভ হয়।

ভাহা দৈবযোগে যত্ন ব্যতীতই তুঃখের ন্যায় পাওয়া যায়। স্তরাং স্থের জন্ম প্রয়াস করা উচিত নছে। কারণ, সেইরূপ প্রয়াসে আয়ুরই ক্ষম হয়। শ্রীমুকুন্দের শ্রীচরণারবিন্দ-ভজ্জনে যেরূপ আত্যন্তিক মন্ত্রল লাভ হয়, বিষয়-সূথের জন্ম যত্ন করিলে কখনই সেইরূপ মঙ্গল-লাভ হয় না। সেজগু বিবেকী পুরুষ যে-পর্যান্ত এই শরীরটি অসমর্থ না হয়, শৈশব হইতেই সেই পর্যান্ত মঞ্চল-লাভের জন্ম যত্ন করিবেন। সাধারণতঃ পুরুষের পরমায়ু একশত বৎসর পরিমিত কাল: তন্মধ্যে আবার অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের আয়ু-ন্ধাল উহার অর্দ্ধেক-মাত্র। তাহাও রুথা অতিবাহিত হয়। কেন না, সে রাত্রিকালে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া সময় ক্লেপণ করিয়া থাকে। বাল্যকালেও মুগ্ধাবস্থায় দশ বৎসর, কৌমার অবস্থায় ক্রীড়ায় রভ থাকিয়া দশ বৎসর বুথা অভিবাহিত হয়, আবার নানা-প্রকার রোগ ও জরায় আক্রান্ত হইয়া তাহার আরও বিশ বৎসর চলিয়া যায়। তুঃখজনক কাম ও বলবান্ মোহে গৃহাসক্ত থাকিয়া তাহার অবশিষ্ট দশ বৎসর পরমায়ঃ অতীত হইয়া যায়। কারণ, গৃহে স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্ত কোন্ অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ নিজেকে সেই বন্ধন হইতে মুক্ত করিতে পারে ? কেই বা প্রাণ হইতে প্রিয় অর্থের তৃষ্ণা ত্যাগ করিতে পারে ? সংসারাসক্ত জীব নিজের প্রিয়তম প্রাণকে বিপন্ন করিয়াও অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রচুর যতু করে। তাহার চিত্ত আত্মীয়-সঞ্জনের প্রতি এতটা অনুরক্ত হইয়া যায় যে, সে কিছুভেই উহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না। স্নেহশীলা প্রিয়ার সহিত নিজ্জন সঙ্গ স্মরণ করিয়া কে তাহা

পরিত্যাগ করিতে পারে ? শিশুগণের অস্ফুট কলভাষণ স্মরণ করিয়া কে তাহাদের নিক্ট হইতে দূরে যাইতে পারে ? পুত্র, শ্বশুর-গৃহস্থিতা কন্তা, ভাতা, ভগ্নী, সামর্থ্য-রহিত বৃদ্ধ মাতা-পিতা, বহু মনোজ্ঞ পরিচ্ছদ ও বিচিত্র ভোগোপকরণ-যুক্ত গৃহ, কুল-পর-স্পরাগত বৃত্তি, পশু ও ভৃত্যবর্গকে স্মরণ করিয়া কিরূপেই বা আসক্ত ব্যক্তি ভাহা পরিভ্যাগ করিছে পারে ? কোষকার কীট ষেরূপ নিজের গৃহ নির্মাণ করিতে করিতে নিজেরই বহি-র্গমনের দ্বারও অবশিষ্ট রাখে না, সেইরূপ জীবও ফল-লোভ-বশত কর্ম্ম করিতে করিতে ভাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই প্রকার জীব কিরূপেই বা দেহ-গেহের প্রতি বিরক্ত হইবে ? সেই ব্যক্তি কুটুম্ব-ভরণ-পোষণে নিজের যে বহুমূল্য আয়ুকালের ক্ষয় হইতেছে, তাহা জানিতে পারে না: আর ভগবদারাধনারূপ পরম-পুরুষার্থ যে -নষ্ট হইয়া যাইতেছে, ভাহাও বুঝিতে পারে না ; কিন্তু তুচ্ছ একটি কপর্দ্দক-মাত্রের ব্যাঘাতকে অভিশয় তীক্ষভাবে অনুভব করে। সেই ব্যক্তি ত্রিভাপে তপ্ত ও ক্লিফ হইয়াও নির্বেদ লাভ করিতে পারে না। পরবিত্ত-হরণকারীর মরণের পর যে যম-যাতনা, ইহলোকেও রাজ-দণ্ডাদিরপ যে শান্তি আছে, তাহা জানিয়াও কুটুম্ব-ভরণ-পোষণ-কারী অজিডেন্দ্রিয় ব্যক্তি নানাভাবে পরবিত্ত হরণ করে। সাধারণ ব্যক্তিগণের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিত ব্যক্তিও কুটুম্ব পালন করিতে করিতে বিমুঢ় হইয়া যায়। কাম-লম্পট ব্যক্তিগণ স্ত্রীগণের ক্রীড়ামৃগ হইয়া পড়ে, পুক্র-পৌক্রাদি ভাহাদের বন্ধনের শৃথলতুল্য হয়। অতএব তোমরা বিষয়াসক্ত দৈতাগণের অসৎ- সঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিয়া আদিদেব নারায়ণের শরণাপর হও।
তাঁহার আরাধনায় বয়সের অপেক্ষা নাই। তাঁহাকে প্রসন্ন করা
বহু আয়াসের কার্যাও নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, আজুবিত্যা, কর্ম্মবিত্যা, তর্ক, দগুনীভি, কৃষি প্রভৃতি বিবিধ জীবিকা সমস্তই
ত্রিগুণাত্মক বেদের প্রভিপাত্য। ঐ সকলই নশর। পরম পুরুষ
শ্রীবিষ্ণুতে যে আজু-নিবেদন—শরণাগভি, উহাই একমাত্র সভ্য।
ইহা আমার কল্লিভ উক্তি নহে। স্বরং ভগবান্ নারায়ণ এই
স্ফুর্ল্লভ অমলজ্ঞান পূর্বকালে শ্রীনারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন।
আমি শ্রীনারদের শ্রীমুথে এই সকল উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি। এই
জ্ঞান যে কেবল পণ্ডিভ বা উত্তম ব্যক্তিগণেরই উদয় হইবে, তাহা
নহে, যাঁহারা শ্রীবিষ্ণুর ঐকান্তিক ভক্ত, যাঁহাদের চিত্ত ভগবৎসেবা
ব্যতাভ আর কিছুতেই অভিনিবিষ্ট নহে, সেই সকল মহাপুরুষের
কৃপায় সকলেরই এই জ্ঞানের উদয় হইতে পারে।"

দৈত্য-বালকগণ প্রহলাদের স্থমধুর ও প্রাণস্পালী উপদেশ শ্রুবণ করিয়া উহাদিগকে সর্বেবাংক্স্ট-বিচারে গ্রহণ করিলেন, মণ্ডা-মর্কের শিক্ষা গ্রহণ করিলেন না। এবার মণ্ডামর্ক দেখিলেন, কেবল যে প্রহলাদের বৃদ্ধি বিপর্যান্ত হইয়াছে, তাহা নহে; তাঁহার সঙ্গ-প্রভাবে স্থকোমলমতি বালকগণের বৃদ্ধিও বিষ্ণুতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাঁহারা এই সকল কথা হিরণ্যকশিপুকে জানাইলেন। পূর্বেই হিরণাকশিপু প্রহলাদকে হত্যা করিবার নানা আয়োজন-করিয়াছিল, এবার অন্য দৈত্য-বালকগণকেও প্রহলাদ বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা দিতেছে শুনিয়া ক্রোধেকম্পিতকলেবর হইয়া পুক্রকে অচিরে হত্যা করিবার জন্ম দৃঢ়-সঙ্কল্প করিল এবং স্থতীব্র বাক্যে বালককৈ
শাসন করিতে লাগিল। প্রহলাদ পিতাকে অনেক বুঝাইলেন।
আস্তরিক স্বভাব ও অহস্কার পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের বলে
সকলেই বলী, বিফুই মূল পুরুষ,—পিতাকে ইহা বুঝাইবার
জন্ম প্রহলাদ বহু চেফী করিলেন।

ভগবান বিষ্ণু সর্ববান্তর্য্যামী—ভিনিই মূল পুরুষ। তিনি সর্ববত্রই বিভ্যান। এই কথা শুনিয়া হিরণ্যকশিপু জ্রোধান্ধ হইয়া প্রহলাদকে বলিতে লাগিল,—"ওরে হতভাগ্য বালক! তুই বলিতেছিস্, আমি ব্যতীত আর একজন জগতের ঈশ্বর আছেন, আর তিনি সকল স্থানেই অবস্থান করেন। তুই নিশ্চয় মিথ্যাবাদী, ধর্মান্ধ। যদি ভোর ঈশর সর্ববত্রই থাকিবেন, ভবে আমার এই রাজসভার স্তম্ভে তা'কে দেখা যায় না কেন ? আমি এখনই আজুগ্লাঘাকারী তোর মস্তক ছেদন করিব। দেখি, তোর হরি আসিয়া ভোকে বক্ষ! করুক।" হিরণ্যকশিপু এইরূপ ক্রোধবশে তুর্ববাক্যের দারা মহাভাগবত প্রহলাদকে বারংবার তর্জ্জন করিয়া প্রহলাদের মস্তক ছেদন করিবার জন্য খড়গ গ্রহণ করিল এবং সিংহাসন হইতে উত্থিত হইয়া স্তম্ভ-গাত্রে মৃষ্টি প্রহার করিল। সেই মুষ্টি-প্রহারে স্তম্ভ হইতে অতি ভীষণ শব্দ নির্গত হইল। ব্রহ্মাদি দেবভাগণ স্থ-স্থ ধামে থাকিয়া এই ভীষণ শব্দ শুনিয়া মনে করিলেন যে, তাঁহাদেরও স্থান বুঝি বিনষ্ট হইয়া গেল। ভগবান্ বিষ্ণু নিজ-ভক্ত প্রহলাদের বাক্য ও সর্ববত্র স্বীয় ব্যাপ্তির সভ্যতা ্প্রমাণ করিবার ইচ্ছায় অতি অদ্ভুত অমানুষ ও অশেষ-দৈত্যঘাতক

অভি-ভীষণ রূপ ধারণ করিয়া সভা-মধ্যেই ঐ স্তম্ভ হইতে বহির্গত হুইলেন। ছিরণ্যকশিপু ভখন মনে মনে ভাবিতেছিল,—'এই প্রাণীটী পশুও নহে, মনুয়াও নহে। এই অদ্ভূত প্রাণীটী কি নৃসিংহ ?' হিরণ্যকশিপু এইরূপ মীমাংসায় নিযুক্ত ছিল; এমন সমর ভগবান্ শ্রীনৃসিংহরূপে আবিভূতি হইলেন। হিরণাকশিপু গদা ধারণ করিয়া সিংহনাদ করিতে করিতে নৃসিংহের প্রতি ধাবিত হইল। অগ্নিকুণ্ডে পভিত পভক্তের তায় নৃসিংহ-তেজের মধ্যে হিরণ্যকশিপু অদৃষ্ট হইল। তথাপি হিরণ্যকশিপু ভগবানের সহিত যুদ্ধ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিল; কিন্তু বহু বাহুযুক্ত ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেব নখাস্ত্রের দারা হিরণ্যকশিপুর হৃদর উৎ-পাটন করিলেন ও উহাকে পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধার্থে আগত শস্ত্র-ধারী সহস্র সহস্র দৈত্যকে সেই নখান্তের দারাই নিহত ক্রিলেন। শ্রীনৃসিংহদেব সভা-মধ্যে উৎকৃষ্ট রাজ-আসনে উপবেশন করিলেন ; কিন্তু ভয়ে কেহই তাঁহার সেবা করিতে অগ্রসর হইলেন না। এদিকে দেবপত্নীগণ তখন নৃসিংহদেবের উপর আকাশ হইতে পুষ্পার্ম্ভি করিতে লাগিলেন। দেবতা-গণের বিমান-সমূহে আকাশমগুল ব্যাপ্ত হইল। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মহাদেব প্রভৃতি দেবভাগণ, স্থনন্দ, কুমুদ প্রভৃতি বিষ্ণুপার্ষদগণ ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের সম্মুখে কৃডাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাও ক্রোধাবিষ্ট শ্রীনৃসিংহদেবের নিকট গমন করিতে পারিলেন না; অধিক কি, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীও দেবভাগণের দারা প্রেরিভ হইয়া ভগবানের ঐরূপ অভূত রূপ

দর্শন করিয়া ভীত হইলেন, ভগবানের সমীপে ঘাইতে সাহসিনী হইলেন না। তখন ব্রহ্মা প্রহলাদকে জীনৃসিংহদেবের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার ক্রোধ শাস্ত করিবার জন্ম উপায় স্থির করিলেন। প্রহলানকে স্বীয় পাদমূলে পতিত দেখিয়া করুণাদ্র ভগবান্ প্রহলাদের মস্তকে নিজ করকমল অর্পণ করিলেন। প্রহলাদ প্রেম-গদুগদ-বাক্যে বলিতে লাগিলেন,—"ধন, সৎকুলে জন্ম, সৌন্দর্য্য, তপস্থা, পাণ্ডিত্য, ইন্দিয়-পটুতা, ভেঙ্গঃ, প্রতাপ, শারীরিক বল, পৌরুষ, বুদ্ধি, অফাঙ্গ যোগ—এই সকল গুণ সেই পরম পুরুষের আরাধনায় সমর্থ নহে। ভগবান্ শুধু ভক্তির দারাই গজেন্তের প্রতি পরিতুষ্ট হইরাছিলেন। বিষণুপাদপল্প-বিমুখ দ্বাদশগুণ-ভূষিত ব্ৰাহ্মণ অপেকা ধাঁহার মন, বাক্য, কর্ম্ম, ধন ও প্রাণ ভগবানে অর্গিত, সেইরূপ চণ্ডালও শ্রেষ্ঠ। সেই চণ্ডাল নিজের সহিত কুলকে পৰিত্ৰ করিতে পারে; কিন্তু গর্বিত ভ্রাহ্মণ নিজেকেই পবিত্র করিতে পারে না। হে নৃসি:হদেব ! আপনি কুপা-পূর্ববক ক্রোধের উপসংহার করুন। আপনি অস্তরকে নিহত করিয়াছেন। মনুযাগণ ভয়-নিবৃত্তির জন্ম আপনার এই নৃসিংহ-রূপ স্মরণ ু করিবে। আমি আপনার এই রূপে ভাত হইতেছি না; াকস্ত ত্ত অসুরগণের তুঃসঙ্গে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সংসার-চক্র হইতে ভীত হইতেছি। আপনি কবে প্রসন্ন হইয়। আপনার পাদমূলে আমাকে আহ্বান করিবেন ? আমি দেহাভিমানে মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতেছি; আপনার দাস্থলাভের উপায় কুপা-পূর্ববক কীর্ত্তন করুন। হে নৃসিংহ! আপনার এচরণই যাঁহাদের একমাত্র

আশ্রম্মন, সেই সকল ভক্তের সম্মক্রমে আপনার স্বীকৃত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তিত লীলা-কথা বর্ণন করিতে করিতে আমি অনায়াসেই এই সংসার-জলধি উত্তীর্ণ হইব। ছে নৃসিংহদেব ! এই সংসারে মাতা-পিতা বালকের রক্ষক নহেন। কেন না, মাতা-পিতার বারা পালিত হইয়াও বালক রক্ষা পায় না। রোগীর রক্ষা-কর্ত্তা নছে। কেন না, ঔষধ-প্রয়োগ-সত্ত্বেও কথনও কখনও রোগ-বুদ্ধি ও মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। সমুদ্রে নিমজ্জমান ব্যক্তির পক্ষে নৌকাও রক্ষক নহে। কারণ, নৌকায় আরুচ থাকা সত্ত্বেও লোক সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া থাকে। আপনি যাঁহাকে উপেক্ষা করেন, কিছুভেই তাঁহার রক্ষা নাই। আপনি যাঁহাকে কুপা করেন, কেবল তাঁহারই রক্ষা হয়। মরীচিকা-সদৃশ বিষয়-সকলই বা কোথায় ? আর সমস্ত রোগের উদ্ভবক্ষেত্র এই শরীরই বা কোথায় ? ইহা জানিয়াও লোক-সকল নির্বেদ লাভ করিতেছে না। যিনি সেরা করেন, তাঁহার প্রতি কল্লভরুর তায় আপনার অজন্র কুপা হয়। আমি কাম্যবস্তুর আশায় ইন্দ্রিররূপ সর্পবহুল সংসার-কৃপে প্তিভ হইয়াছিলাম। ভগবান নারদ আমাকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিয়াছেন। হে বৈকুণ্ঠনাথ। আমার এই পাপ-তুষ্ট, বহিন্মাখ, অবিনীত, কামাতুর এবং হর্ষ, শোক, ভয় ও ধনাদি ভাবনার দারা নিপাঁড়িত মন আপনার কথায় প্রীতিযুক্ত হয় না। সেইরূপ মনে আমি কি প্রকারে আপনার তত্ত্ব বিচার করিব ? হে অচ্যত ! যেরূপ বহু সপত্নী এক স্বামীকে নিজ-নিজ দিকে আকর্ষণ করিয়া অন্থির করিয়া ভোলে, সেইরূপ আমাকেও অপরি-

তৃপ্ত জিহ্বা এক দিকে, উপস্থ অন্ত দিকে, চর্মা ভিন্ন দিকে, উদর व्यभन्न मित्क, कर्न भृथक् मित्क, नामिका इंजन मित्क, ठक्षन मृष्टि আর এক দিকে এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় অন্য দিকে আকর্ষণ করিয়। চঞ্চল ও বিনাশ করিতেছে। হে দেব ! নিজ-মুক্তিকামী মুনিগণ প্রায়ই নির্চ্চনে মৌন-ত্রত পালন করেন। তাঁহারা পরার্থপর নহেন। কিন্তু আমি কুপণ বন্ধু-বান্ধবদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী মুক্তি লাভ করিতে ইচ্ছা করি না। সংসারে ভ্রমণশীল জীবের আপনি ব্যতীত অন্ম কাহাকেও রক্ষক দেখি না। হস্তদ্বয়ের কণ্ডু য়নের দারা আপাত-স্থ-প্রতিম কার্য্য অনুভব হইলেও পর-বর্ত্তিকালে স্থালাই উৎপন্ন হয়। গৃহমেধিগণের দ্রী-সম্ভোগাদি তুচ্ছ স্থথ ঐরূপ কণ্ডুয়নের স্থায় ; তাহা তু:খের পর তু:খই প্রসব ভাহাতে কামুকগণ তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কেবল ধীর ব্যক্তিই সেই কামের হস্ত হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতে পারেন। মৌনত্রত, শাস্ত্র-জ্ঞান, তপস্থা, বৈদ-পাঠ, শাস্ত্র-ঝাখ্যা, নির্জ্জনে বাস, জপ ও সমাধি অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণের পক্ষে মঙ্গলের সাধক না হইরা জীবিকা-অর্জ্জনের উপায় হইরা থাকে। হে পূজ্যতম ! আপনার প্রতি নমস্কার, আপনার স্তব, আপনাতে কর্ম্মার্পণ, পূজন, আপনার চরণযুগল-স্মরণ ও লীলা-শ্রবণ-এই ষড়ক্স সেবা ব্যতীত লোকে কি পরমহংসগণের প্রাপ্য ভক্তি লাভ করিতে পারে ?"

প্রহলাদের স্তবে নৃসিংহদেব শান্ত-মূর্ত্তি ধারণ করিলেন এবং প্রহলাদকে তাঁথার অভাষ্ট বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। শুদ্ধ-ভক্তের আদর্শ প্রহলাদ জানিতেন। ভগবান্ অনেক সময় জীবকে

নানাপ্রকার বর, এমন কি মুক্তি প্রভৃতি দান করিয়া বঞ্চনা করেন; কিন্তু তাঁহার প্রতি শুদ্ধা ও অহৈতৃকী ভক্তিকে তিনি অতি ্গোপনে সংরক্ষণ করেন। তাই শ্রীনৃসিংহদেবের কথিত বর ভক্তি-যোগের অন্তরায় বিবেচনা করিয়া শ্রীপ্রহুলাদ কহিলেন,— "হে ভগবন্! স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমাকে ঐ সকল বরের দারা প্রলুব্ধ করিবেন না। আমি কাম-সঙ্গ-ভীত ও নির্বেবদ-গ্রস্ত হইয়া আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। কাম সংসারের বীজ-স্বরূপ। হে অখিল-গুরো! আপনি করুণাময়। অহৈতৃকী করুণা প্রকাশ করা ব্যতীত জীবকে কোন অনর্থে নিমগ্ল করিতে পারেন না। আপনার নিকট হইতে যে-ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে কখনও আপনার ভূত্য নহে, সে বণিক্। প্রভুর নিকট নিজের কোনরূপ স্থবিধা-কামনাকারী বাক্তি ভূত্য নহে। আর ভূত্যের নিকট প্রভূত্ব আকাজ্ঞাকারী ব্যক্তিও প্রভু নহেন। আমি আপনার অহৈতৃক সেবকানুসেবক। আপনি আমার-নিরুপাধিক প্রভু। যদি আপনি আমাকে অভীষ্ট বর দান করিতে ইচ্ছাই করেন, তবে আপনার নিকট এই প্রার্থনা—যেন আমার হৃদয়ে কোনপ্রকার কামনা-বাসনার উৎপত্তি না হয়।"

শ্রীনৃসিংহদেব প্রহলাদের এই বাক্যে বিশেষ সম্ভুষ্ট হইলেন।
সিংহ অপর সকলের নিকট উগ্র-বিক্রেম; কিন্তু নিজ-শাবকগণের
নিকট অভিশয় স্নেহশীল। শ্রীনৃসিংহদেবও সেইরূপ হিরণ্যকশিপু
প্রভৃতি অম্বরগণের প্রতি উগ্র হইরাও প্রহলাদাদি স্ব ভক্তের প্রতি
অভিশয় স্নেহপূর্ণ।

প্রহলাদের চরিত্রে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্যান্ত সকলেরই বৃহ্ শিক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রহলাদ শুদ্ধভক্তের আদর্শ। তিনি-অহৈতৃকী ভগবন্তক্তি ব্যতীত শ্রীভগবানের নিকট অন্য কোন বস্তঃ কামনা করেন নাই। শান্তির কামনা, মৃক্তির কামনা প্রভৃতিওঃ শুদ্ধ ভক্তের নাই, ঐসকল বণিকের বৃত্তি,—ইহাই প্রহলাদ মহারাজ-কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের নিকট কি প্রার্থনা করিতে হর, ভাহা শ্রীপ্রহলাদ মহারাজ আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন,—

> "নাথ! যোনিসহস্রেষু যেষু বেষু বজাম্যহন্। তেষু তেষচলা ভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা দ্বয়ি॥ যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েমনপারিনী। দ্বামনুম্মরতঃ সা মে দ্বদরানাপমর্পত্ন।"

হে অচ্যুত। হে নাথ। আমি সহস্র সহস্র যোনির মধ্যে বে-যে যোনিতেই জমণ করি না কেন, সেই সেই জামেই সর্বক্ষণ আপনাতে আমার অচলা ভক্তি থাকুক। বিবেকরহিত ব্যক্তি-গণের বিষয়ের প্রতি যেরূপ ঐকান্তিকী প্রীতি, আপনাকে নিরন্তর স্মরণকারী আমার হৃদয় হইতেও যেন সেইরূপ প্রীতি কখনও অপুগত না হয়।

শ্রীল প্রহলাদ মহারাজের চরিত্রের প্রধান শিক্ষাই—'আজুনিবেদন' বা শরণাগতি। হিরণ্যকশিপু দৈত্যকুলের রাজা। তাহার
জনবল, ধনবল কিছুরই অভাব নাই; এমন কি, সে অত্যাশ্চার্য্য
ভপোবলও লাভ করিয়াছিল। ভাহাকে, দেবভা, মনুষ্যু, যক্ষ্, রক্ষ,
বা ব্রহ্মার সৃষ্ট কোন প্রাণী কোনদিন কেহই বধ করিতে পারিকে

না,—সে এইরপ বরও লাভ করিরাছিল; ত্রিলোক তাহার অধীন হইরাছিল; তাহার কোন শক্তি বা ঐশর্য্যেরই অভাব ছিল না। কিন্তু প্রহলাদ অল্পবয়স্ক বালক; শরণাগতি ব্যতীত তাঁহার অশ্যকোন সম্বল ছিল না। হিরণ্যকশিপুর দান্তিকতা বা ঐশর্য্য-বল তাহাকে (নিজকে) রক্ষা করিতে পারিল না; প্রহলাদের শরণা-গতিই জয়ী হইল। শরণাগতকে ভগবান্ রক্ষা করেন। তাঁহার ভক্তের বিনাশ নাই। প্রহলাদের চরিত্র ইহার স্কুম্পেন্ট উদাহরণ। শ্রীল প্রহলাদ মহারাজ বলেন,—

"মত্তে তদেতদথিলং নিগমস্ত সত্যং স্বাত্মার্পনং স্বস্তব্দঃ পরমস্ত পুংসঃ॥"

পরম-পুরুষ শ্রীবিষ্ণুতে যে আত্মনিবেদন, উহাকেই আমি 'যথার্থ সভ্য' বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এতদ্যতীত আর সকলই নশ্বর ও মিথা।



## মহারাজ বলি

ক্রাপতি কশ্যপের গৃহে ও শ্রীঅদিতি দেবীর ক্রোড়ে শশ্ব-চক্র-গদা-পদ্মধারী, পীতবসন, পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি শ্রাবণাদ্বাদশীতে অবতীর্ণ হইলেন। এই দ্বাদশী 'বিজয়া' নামে বিখ্যাত।
শ্রীভগবান্ আবিভূতি হইয়াই শ্রীঅদিতি ও শ্রীকশ্যপের নিকটে
বামনরূপে প্রকাশিত হইলেন। মহর্ষিগণ বামন রান্দাকুমারের জাতকর্ম্ম সম্পাদন করিলেন। বামনদেবের উপনয়ন-কালে সূর্যাদেব সাবিত্রী উপদেশ করিয়াছিলেন, রহস্পতি বজ্ঞোপবীত ও কশ্যপ কটি-সূত্র দান করিয়াছিলেন। পৃথিবী কৃষ্ণাজিন, বনস্পতি সোমদণ্ড, অদিতি দেবী কৌপীন বসন ও স্বর্ণচ্ছত্র, ব্রন্দা কমগুলু, সপ্তর্ষিগণ কুশ, সরস্বতী অক্ষমালা, কুরের ভিক্কা-পাত্র এবং জগ্মাতা সতী ভিক্ষা দান করিয়াছিলেন।

নহাভাগবভশ্রেষ্ঠ প্রহলাদের পৌত্র মহারাজ বলি নর্মদা নদীর উত্তর তীরে ভৃগুকচছ নামক স্থানে অশ্বমেধ-যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিভেছিলেন। তাহাতে ভৃগু-বংশীয় ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। সেই ষজ্ঞস্থানে শ্রীবামনদেব আগমন করিলেন। ব্রাহ্মণগণ শ্রীবামনদেবকে অভ্যর্থনা ও মহারাজ বলি আসন প্রদান করিয়া ভগবানের চরণযুগল ধৌত করিয়া দিলেন ও ,বিবিধ উপ-চারে তাহার পূজা করিলেন। চন্দ্রমৌলি-মহাদেব পরমভক্তি- মহকারে যে বিষ্ণুর চরণ-জল মন্তকে ধারণ করিয়াছিলেন 'বলি' তাহা অনায়াসে মন্তকে ধারণের সোভাগ্য লাভ করিলেন। 'বলি' শ্রীবামনদেবের স্তব করিয়া বলিলেন,—"আপনি যখন কুপা-পূর্বক আমার গৃহে উপস্থিভ হইয়াছেন, তখন আমার পিতৃগণ পরিতৃপ্ত, বংশ পবিত্র ও যজ্ঞ যথাযথ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আপনার হস্তে ভিক্ষার পাত্র দেখিতেছি। আপনাকে যাচক বলিয়া মনে হইতেছে। আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহাই আমার নিকট হইতে গ্রহণ করুন।"

বলির কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীবামনদেব বলিলেন,—"ভোমার ঐহিক-ব্যাপারে শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি ও পারলৌকিক-ধর্ম্মে পিতামহ প্রহলাদ উপদেশকর্ত্তরূপে বর্ত্তমান। ভোমার বংশে এ-পর্য্যন্ত এই-রূপ কোন কৃপণ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন নাই—যিনি যাচক ব্রাহ্মণকে প্রভ্যাখ্যান করিয়াছেন, কিন্তা প্রতিশ্রুতি দিয়া দান করেন নাই। ভোমার পিভা বিরোচন দেবভাগণকে নিজের শক্রু বলিয়া জানিতে পারিয়াও তাঁহাদের প্রার্থনায় নিজ আয়ুঃ দান করিয়াছিলেন। তুমি এইরূপ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ভোমার নিকট আমি কেবল আমার নিজ-পদ-পরিমিত ক্রিপাদ-ভূমি প্রার্থনাকরিতেছি। তুমি উদার-চিত্ত ও বহু দানে সমর্থ হইলেও আমি ভোমার নিকট অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না। কেন না, প্রয়োজনের শুভিরিক্ত দান গ্রহণ করা বিদ্বান্ ব্যক্তির পক্ষে অন্যুচিত।"

শ্রীবামনদেব তাঁহার ক্ষুদ্র পদত্রয়-পরিমিত ভূমি ৰাজ্ঞা করিতেছেন দেখিয়া বলিরাজ ব্রাক্ষণ-কুমারকে আরও অধিক পরিমাণ ভূমি ও দ্রবাদি প্রার্থনা করিবার জন্ম পুনঃ পুনঃ অনুরোধ

३५२

করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীবামনদেব বলিকে কহিলেন,—
"ত্রিলোকের মধ্যে যে সকল প্রিয় বিষয়-সমূহ রহিয়াছে, সেই সকল
দ্রব্য কোনদিনই অজিতেন্দ্রির ব্যক্তির কামনা পূরণ করিতে সমর্থ
হয় না। যদি ত্রিপাদ-ভূমি-লাভে আমার সন্তোষ না হয়, তাহা
হইলে নয়টা বর্ষের সহিত একটা দ্বীপ লাভ করিয়াও পুনরায়
সাতটা দ্বীপ লাভ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইবে। পৃথু, গয় প্রভৃতি
সম্রাট্রগণ সপ্ত-দ্বীপের আধিপত্য লাভ করিয়াও অর্থ, দ্রব্য ও
কামের তৃষ্ণার অবধি প্রাপ্ত হন নাই। প্রারব্ধ-কর্ম্মবর্গে যে-সকল
বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই সম্রুফ্ট থাকা কর্ত্ব্য; তবেই
হৃদয়ে শান্তি থাকে। অজিতেন্দ্রিয় অসম্রুফ্ট ব্যক্তি ত্রিলোক লাভ
করিয়াও স্থা হইতে পারে না। অর্থ ও কামের জন্য অসন্তোষই
জীবের পক্ষে সংসার।

বলিরাজ্ব বামনদেবকে—'আপনার যাহা ইচ্ছা, ভাহাই গ্রহণ করন', ইহা বলিয়া হাসিতে হাসিতে ভূমি দান করিতে উত্তত হইলেন। দানের সঙ্কল্লের জন্ম বলি-মহারাজ জলপাত্র গ্রহণ করিলেন; কিন্তু বিচক্ষণ শুক্রাচার্য্য বামনদেবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শিশ্য বলিকে বলিলেন,—"তুমি ইহার কপট অভিসন্ধি জানিতে না পারিয়া ইহাকে ভূমি-দানে প্রতিশ্রুত হইরাছ, আমি ইহা ভাল মনে করিতেছি না। এই কপট ব্রক্ষাচারী ভোমার রাজ্য, ঐশর্য্য, শ্রী, তেজঃ, সম্মান ও জ্ঞান—সমস্ত হরণ করিয়া ঐ সকল ইন্দ্রকে প্রদান করিবেন। ইনি ভোমার সর্বব্দ্ব আত্মসাৎ করিয়া লইবেন। তুমি নিভান্ত মূঢ়। যদি সর্বব্দ্ব বিষ্ণুকে

্দান করিয়া দাও, ভাহা হইলে কিরুপে ভোমার জীবন--याजा निर्वाह इटेरव ? य पारन निरकत कोविका-भंधान्छ विभन्न रुत्र, भाख সেইরূপ দানের প্রশংসা করেন না। জ্ঞানী ব্যক্তি ধর্ম, সম্মান, অর্থ, কাম ও কুটুম্ব পালনের জন্ম বিত্তকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া ইহলোকে ও পরলোকে স্থুখ ভোগ করিয়া থাকেন। তুমি যদি সর্বস্থ একমাত্র বিষ্ণুকেই প্রদান কর, তাহা হইলে অন্যান্য কার্য্য আর কি দিয়া করিবে ? কুটুম্বগণ অনাহারে থাকিয়া ক্লেশ পাইভেছে, কিম্বা হস্তে ভিক্ষা-পাত্র গ্রহণ করিয়াছে,—ইহা কি কোন কর্ত্তব্যনিষ্ঠ গৃহস্থ ব্যক্তি দেখিতে পারে ? তুমি বিষ্ণুকে দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছ, কিন্তু 'ওম্' এইরূপ অঙ্গীকারের সহিত যাহা বলা হয়, উহাই সত্য এবং 'না' এইরূপ শব্দের সহিত ঘাহা বলা হয়, ভাহাই মিথ্যা। বিশেষতঃ জগতে সূত্যও ঈষৎ মিণ্যা ব্যতীত থাকিতে পারে না। মিণ্যাকে সর্বতোভাবে পরি-ত্যাগ করিয়া জীবন ধারণ করা যায় না। বক্ষের মূল উৎপাটিত হইলে উহা যেরূপ শীঘ্রই শুক্ষ ও ভূপতিত হয়, মিথ্যার নাশ হুইলে এই দেহও সেইরূপ সভাই শুক্ষ হুইয়া যায়। নীতি-শাস্ত্র वलन, — खीलां क्व वशीकवर्ग, श्रीवशास्त्र, विवारंग, कौविकां अण्य, প্রাণসঙ্কটে, গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে, কিম্বা কাহারও প্রতি হিংসা উপস্থিত হইলে মিথ্যা-বাক্য নিন্দনীয় নহে।"

দৈত্যবংশের কুলগুরু মহা নীতিবিৎ শুক্রাচার্য্য বলিকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া শ্রীবিষ্ণুদেবা হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিলেন। কুলগুরুদেবের এই সকল কথা শুনিয়া বলি ক্ষণকাল

268

মৌনভাবে বিচার করিয়া গুরুকে বলিতে লাগিলেন,—"আপনি বাহা গৃহত্বের ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তাহা সত্য বলিয়া স্থাকার করি; কিন্তু আমি মহাভাগবত প্রহলাদ মহারাজের পৌত্র হইয়া একবার দানের অঙ্গীকার-পূর্বক বঞ্চকের ন্যায় বৃত্তির লোভে কিরপে তাহা অস্থীকার করিব ? দখীচি, শিবি প্রভৃতি মহাত্মগণ প্রাণ-পর্যান্ত প্রদান করিয়া পরের উপকার সাধন করিয়াছেন। বন্ধজে মহাপুরুষগণের কামনা-পূরণে যদি সর্বস্থান্ত হইতে হয়, তাহাও আমার মঙ্গলকারক। অতএব আমি নিশ্চরই এই বামনদেবের কামনা পূরণ করিব।"

অম্বরকুলগুরু শুক্রাচার্য্য ভগবানের প্রেরণা-বশতঃই শিষ্ক্য বলিকে অভিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন,—"তুমি পণ্ডিতাভিমানী, অবিনীত ও কুলগুরুর আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী হইয়াছ। শীঘ্রই ভোমার শ্রীভ্রুষ্ট হইবে।" কুলগুরু এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিলেও বলিরাজ তাঁহার প্রতিজ্ঞা হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না. হইয়া -বামনদেবকে পূজা করিয়া প্রতিশ্রুত ভূমি দান করিলেন। বলি-রাজের উপর আকাশ হইতে পুষ্পর্তি হইতে লাগিল। সেই সময় অনন্তদেব শ্রীহরির বামন-রূপ বন্ধিত হইতে লাগিল। ভিনি প্রথম পদে সমগ্র পৃথিবী, শরীর ছারা আকাশ, বাছছারা দিক্সমূহ ও দ্বিতীয় পদে স্বৰ্গ আচ্ছাদন করিলেন। দ্বিতীয় চরণ ক্রমে-ক্রমে সভালোক পর্যান্ত উপস্থিত হইল। তখন বামনদেবের তৃতীয় পদ-বিস্থাসের জন্ম বলিরাজার দেয় আর অণুমাত্র স্থানও অবশিষ্ট রছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

. 500

মহারাজ বলি:

এদিকে বলির সমস্ত ভূমি-সম্পত্তি একটা কপট ব্যক্তি দারা অপহত হইতে দেখিয়া অস্তুরগণ অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। তাহারা মনে করিল, ঐ বামনরূপী বিফুকে হত্যা করাই তাহাদের ধর্ম্ম ও উপযুক্ত স্বামি-দেবা। অস্তরগণ বলির অনিচ্ছাক্রমে অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বামন-বধের জন্ম ধাবিত হইল। বিষ্ণুর অনুচরগণ নিষেধ করা সত্ত্বেও অস্ত্রগণ তাহাতে কর্ণপাত করিল না। বিষ্ণু-পার্ষদগণ অস্তরসৈন্যদিগকে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। বিষ্ণু-পার্বদ গরুড় প্রভুর অভিলাষ বুঝিতে পারিয়া বরুণের পাশের দারা বলিকে বন্ধন করিয়া ফেলিলেন। শুক্রাচার্য্যের অভিশাপে মহা বলবান বলি ঐশ্বৰ্যাহীনের মত প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। শ্রীহরির সেবায় সর্ববস্থ সমর্পণ করিয়া শুদ্ধভক্ত যদি আপাড বিপদ্ বা বন্ধনের মধ্যেও পভিত হন, তাহা হইলেও তাঁহার বুদ্ধি ভ্রম্ট হয় না ; হরিদেবায় তাঁহার অনুরাগ বিন্দুমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। তিনি ভগবানের সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অধিকতর অনুরাগের সহিত সেবা করিয়া থাকেন।

বরুণ-পাশে আবদ্ধ বলির নিকট ভগবান্ বামনদেব বলিলেন,

— "তুমি আমাকে ত্রিপাদ-ভূমি প্রদান করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে। আমার তুই পদেই যাবতীয় ভূমি আর্ত হইয়া পড়িয়াছে। এখন তুমি আমাকে তৃতীয় পদ-বিশ্তাসের উপযুক্ত স্থান প্রদান কর। প্রতিশ্রুত বস্তু দান না করায় তোমার পাতালে বাসই শান্ত্র-সম্মত। তোমার গুরু শুক্রাচার্য্যপ্ত ইহা ভোমাকে বলিয়াছিলেন। তুমি পাতাল প্রবেশ কর। তুমি

নিজ্ঞকে অভিশয় ধনবান্ অভিমান করিয়া, প্রতিশ্রুতি দান করিয়াও আমাকে বঞ্চিত করিয়াছ। এই মিথ্যা-বাক্য বলিবার ফল তোমাকে কএক বৎসর ভোগ করিতে হইবে।"

লোকদৃষ্টিতে শ্রীবামনদেব বলির প্রতি বড়ই নিষ্ঠুরের ভায় আচরণ করিয়াছিলেন। তথাপি বলি অবিচলিত-চিত্তে শ্রীবিষ্ণুর সন্তোষের জন্মই কায়মনোবাক্য নিয়োগ করিয়াছিলেন। মহারাজ विन वामनरमवरक विनालन,—"ভগवन्! जाशनि जामात्र मस्टरकः আপনার তৃতীয় পদ-বিশ্যাস করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। -মাতা, পিতা, ভাতা বা বন্ধবর্গ যে দণ্ডের বিধান করেন না, পূজ্যতম আপনার বিহিত সেই দণ্ড জীবগণের পক্ষে শ্লাঘ্যতম বলিয়াই আমি ্মনে করি। আপনি এক কার্য্যের দ্বারা বহু কার্য্য সম্পাদন করেন। আপনার ভক্তগণের মধ্যে পূজনীয় পিতামহ প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপু দারা নানাভাবে হিংসিত হইয়াও আপনারই শ্রণাপন হইয়া-ছিলেন। যে শরীর আয়ুকালের অবদানেই জীবকে পরিত্যাগ করে, মর্ত্তাঞ্জনের এতাদৃশ শরীরের কি প্রয়োজন ? সেবা--मञ्जि च इनकादी अञ्चननामधादी मञ्जाजाताद स्त्रवा व्यवः भः जादाद কারণ স্বরূপ জার সঙ্গেই বা কি ফল ? বে-গৃহে কেবল আয়ু: ক্ষয় হয়, সেই-প্রকার গৃহেই বা প্রয়োজন কি ? যে সম্পদের জন্ম জড়বুদ্ধি-বিশিষ্ট হইয়া এই অন্থির জীবনের অনিভ্যতা উপলব্ধি করিতে পারে না সেই সম্পদ্ হইতে দৈৰকৰ্ত্তৃক বলপূৰ্ববক চ্যুত হইয়া আমি এখন আপনার শ্রীপাদ-পাৰে উপনীত হইয়াছি।"

209

মহারাজ বলি

বিশ্ব মহারাজ বলি শ্রীবামনদেবের নিকট এই সকল কথা বলিভেছিলেন, তখন ভগবানের পরম প্রিয় প্রহুলাদ মহারাজ তথায় উপস্থিত হইলেন। বরুণ-পাশে আবদ্ধ থাকায় বলি পিতামহকে-পূর্বের স্থায় যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতে পারিলেন না। কিন্তু অশ্রুপূর্ণনেত্রে কেবল মস্তকের দ্বারা প্রণাম করিলেন। প্রহুলাদ শ্রীবামনদেবের শ্রীচরণে প্রণত হইয়া বলিলেন,—"আপনি এই বলিকে ইন্দ্র-পদবী প্রদান করিয়াছিলেন, আজ আবার উহা হরণ করিয়াছেন। ইহা দ্বারা আপনি বলির প্রতি মহা-অনুগ্রাহই প্রদর্শন করিয়াছেন। কারণ, বিদ্বান্ ও জিতেন্দ্রিয় হইয়াও শ্রীর মদে মত্ত থাকিলে লোকে মন্তলের পথ হইতে ভান্ট হয়।"

বলির সহধর্ম্মিণী শ্রীবিদ্ধাবিল শ্রীবামনদেবের নিকট কৃতাঞ্চলিপুটে স্তব করিয়া বলিলেন যে, ভগবানই একমাত্র মঙ্গলময়।
যাহারা মায়া-মোহিত, ভাহারাই শ্রীভগবানের বস্তুতে ভোগবুদ্ধি
করিয়া থাকে।

ব্রন্মা শ্রীবামনদেবকে বলিলেন,—"নিষ্কপট ব্যক্তিগণ ভগবানের শ্রীচরণে জল ও তুর্বাঙ্কুর প্রদান করিয়াই উত্তমা গভি লাভ করেন। এই বলি আপনার পদযুগলে আকতরচিত্তে ত্রিভূবন দান করিয়াও কিজন্ম বন্ধন-ছঃখভাগী হইবেন ?"

শ্রীভগবান্ সমস্ত জীবজগতের শিক্ষার জন্ম ব্রহ্মাকে বলিলেন,

— "মনুষ্য অর্থের মদে মন্ত ও জড়বুদ্ধি হইয়া ত্রিলোক, এমন কি,
লোকপতি আমাকেও অবজ্ঞা করে। তাহারা নিত্য-মঙ্গলের
কথা ভূলিয়া যায়। এজন্ম আমি যাহাকে অনুপ্রহ করি, তাহার

সেইরূপ অর্থ হরণ করিয়া থাকি। লক্ষ্ণ লক্ষ্ণ যোনি ভ্রমণ করিবার পর ভাগ্যবশে তুর্ল ভ মনুষ্য-জন্ম লাভ হয়। সেই মানব-জন্মে যদি কোন ব্যক্তির উত্তম জন্ম, কর্ম্ম, বয়স, রূপ, বিভা, ঐশর্যা ও ধনাদিতে অহস্কার না হয়, তাহা হইলে উহাই জীবের প্রতি আমার অনুগ্রহ। তবে যে আমি ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণকে সম্পদ্ দান করিয়াছিলাম, উহারও কারণ আছে। ইহা দারা আমি লোক-শিক্ষা দিয়াছি যে, সর্ববপ্রকার মন্তলের বিরোধী অভিমান ও অনমতার মূল কারণ—জন্ম, বিছা, ঐশ্বর্যাদি থাকা-সত্ত্বেও আমার একান্ত ভক্ত তাহাতে মুগ্ধ হন বা। বলিরাজ তুর্জন্না মায়াকে জম্ব করিয়াছে। সে ঐশ্বর্যাদি-রহিত হইয়াও মঙ্গলের পথ হইতে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হয় নাই। ধনশূন্য, জনশূন্য, স্থপদচ্যত, শক্রগণের দারা ভিরস্কৃত ও বদ্ধ, জ্ঞাতিগণের দারা পরিত্যক্ত বন্ধনাদি পীড়াগ্রস্ত, গুরুষারা নিন্দিত ও অভিশপ্ত হইয়াও স্তুত্রত বলি সত্য পরিভ্যাগ করে নাই। আমি কপটভা-পূর্বকই ভাছাকে ধর্ম বলিয়াছিলাম, ভথাপি সত্য-প্রভিজ্ঞ বলি তাহা পরিত্যাস করে নাই।"

বলির চরিত্রের প্রধান শিক্ষাই শরণাগতি—বিনা সর্ত্তে অইহত্তৃক-ভাবে শ্রীভগবানের চরণে আত্মনিবেদন। বলি এই আদর্শ ই শিক্ষা দিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ কপটতা বা বঞ্চনা করিলেও তাহাতে বঞ্চিত না হইরা তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মবলি দিতে হইবে। শ্রীভগবান্ আমাদিগকে আপাত-প্রতীয়মান নানা বিপদে পাতিত, ঐশ্ব্যচ্যুত,শ্রীভ্রুমী, বন্ধন-পাশে বন্ধ, এমন কি, সর্ববস্থ হরণ

করিলেও, লৌকিক দৃষ্টিতে নিষ্ঠুরতার চরম সীমা প্রদর্শন করিলেও তাঁহার শুদ্ধ সেবা-কামী ঐ সকল বিদ্নের দ্বারা বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া শ্রীভগবানের সেবায়ই আত্মবলি প্রদান করিলেন।

বহির্দ্মথ কুলগুরু মহাকর্মনিপুণ ও মহানীতিবিদ্ হইলেও যদি তিনি শ্রীবিষ্ণুপাদপল্মে সর্বস্থ সমর্পণ করিতে কোনপ্রকারে বাধা প্রদান করেন, এমন কি, অভিশাপাদি প্রদান করিয়াও লোকিক শ্রীভ্রুষ্ট করেন, তথাপি তাহাতে বিচলিত না ইইয়া শুদ্ধভক্ত শ্রীবিষ্ণু-পাদপল্মে সর্ববাত্ম-নিবেদন ক্রিবেন। যে গুরু একমাত্র ভোক্তা বিষ্ণুর দেবায় শিস্তোর সর্বস্থ প্রদান না করেন, তিনি গুরু-পদ-বাচাই নহেন। সেইরূপ ব্যক্তি লোকিক কুরুগুরু বলিয়া পূজিত হইলেও তাঁহার অসত্মপদেশ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুপাদ-পল্মে সর্বস্থ সমর্পণের উপদেষ্টা সদ্গুরুর সেবা করিতে হইবে। শ্রীবিষ্ণু জীবের সর্ববস্থ আত্মসাৎ করিলেই পরম-মন্থল। নির্মাল চেতন শ্রীভগবানের পাদপল্মের বলি-স্বরূপ।



## মহারাজ অম্বরীষ

আহারাজ অম্বরীষ সপ্তদীপবতী পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট্ ছিলেন। এইরূপ ঐশ্বর্যা জীবের পক্ষে স্বত্নপ্রভ হইলেও অম্বরীয উহাকে স্বপ্নের স্থায় জ্ঞান করিতেন। কারণ, তিনি জানিতেন, ঐ সকল বস্তু নশ্র। উহাতে আসক্ত হইলে মোহ-সাগরে নিমগ্ন হুইতে হুইবে ! তিনি ভগবান্ বাস্থদেবে ও তাঁহার ভক্তগণে উত্তমা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন ; তাহাতে তিনি এই বিশ্বকে লোষ্ট্রের খায় বোধ করিতেন। তিনি মহারাজ চক্রবর্তী হইয়াও সর্ববাঙ্গের দারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার ভক্তগণের সেবা করিতেন। তাঁহার মন সর্ববদা কৃষ্ণপাদপদ্ম-চিন্তায় নিযুক্ত ছিল। বিষয়-চিন্তা তাঁহার চিত্তকে কোনদিনই অধিকার করে নাই। শ্রীক্রফের গুণানুবর্ণনে তাঁহার জিহ্বা সর্ববক্ষণ রত ছিল : তিনি হস্তদ্বয়ের দ্বারা শ্রীহরির মন্দির মার্জ্জনা করিতেন, ভগবানের কথা-শ্রবণে তাঁহার কর্ণ সর্ববক্ষণই নিযুক্ত থাকিত। চক্ষুর্বারা তিনি শ্রীবিষ্ণুর মন্দির, শ্রীবিগ্রাহ ও শুদ্দ বৈষ্ণবগণের শ্রীচরণ দর্শন করিতেন। ভগবান্ মুকুন্দের সেবকগণের ঐচরণ স্পার্শ করিবার জন্য তাঁহার স্পর্শেন্ডিয় ব্যবহৃত হইত ; শ্রীবিষ্ণুর পাদপন্মের তলসীর ও তাঁহার শ্রীচরণকমলের সৌরভের আণ-গ্রহণের জন্ম তাঁহার নাসিকা নিযুক্ত ছিল; তিনি রসনায় ভগবানে নিবেদিত অন্ন

খ্রীতীত আর কিছুই গ্রহণ করিতেন না ; তাঁহার চরণযুগল শ্রীবিষ্ণুর ভীর্থ-পর্যাটনে, মস্তক শ্রীহরির শ্রীচরণ-প্রণামে এবং তাঁহার কামনা শ্রীভগবানের বিবিধ সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিল। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়কে তিনি যথাস্থানে নিযুক্ত করিয়া প্রহলাদাদি ভগবছক্ত-গণের প্রভি বর্জন করিয়াছিলেন। ভিনি সর্ববত্র ভগবানে ভক্তিযুক্ত কর্মসমূহ ত্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়া ত্রীবিষ্ণুর পাদপল্ম অনুরাগী ব্রাহ্মণগণের উপদেশানুসারে পৃথিবী পালন করিতেন। তিনি ভক্তিযোগ ও কৃষ্ণপ্রীতির জন্য ভোগ-ত্যাগের ঘারা স্বধর্মা-চরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীহরিকে সন্তুষ্ট করিতেন। তাহাতেই তিনি গৃহ, পত্নী, পুত্র, বন্ধু, হস্তা, রথ, অশ্ব, অক্ষয় রত্ন, অলঙ্কার, বস্ত্র ও অসীম ধন-ভাগুারে বিন্দুমাত্রও আসক্ত ছিলেন না। ভগবান্ শ্রীহরি অম্বরীষের ঐকান্তিকী ভক্তিতে সম্বন্ধ হইয়া তাঁহাকে ভক্তজন-সংরক্ষক ও প্রতিকৃল ব্যক্তিগণের প্রতি ভয়াবহ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি কৃষ্ণের আরাধনার বাসনায় তাঁহার সহধর্মিণীর সহিত সম্বৎসর একাদশীত্রত পালন করিতেছিলেন। কেন না, শ্রীএকাদশী শ্রীভগবানের প্রিয়-তিপ্নি। শ্রীহরিকীর্ত্তনের সহিত শুদ্ধভক্তসজ্যে উপবাসাদি দারা এই ভিণি পালন করিলে কুষ্ণের পরম সম্ভোষ হয় এবং উহাতে অচিরেই কুফাভক্তি লাভ হয়। এইজন্ম মহাজনগণ একাদশীকে 'মাধব-ভিথি ভক্তিজননী' বলিয়াছেন।

মহারাজ অম্বরীষ একদিন ত্রিরাত্র উপবাসের পর কার্ত্তিকমাসে যমুনাতে স্নান করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীকৃঞ্চের পূজা করিভেছিলেন।

ভৎপরে গৃহে সমাগত সাধু ও ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ সামগ্রী দান 🕻 ভগবৎ-প্রসাদ ভোজন করাইয়া তাঁহাদের আজ্ঞানুসারে পারণ করিবার উত্তোগ করিরাছিলেন। এমন সময় যোগবিভূতিশালী তুর্কাসা অভিথিরূপে অম্বরীষের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অম্বরীষ তুর্ববাসাকে ভোজনার্থ বিনীতভাবে প্রার্থনা করিলেন। অম্বরীষের প্রার্থনা অঙ্গীকার করিয়া তুর্ববাসা মাধ্যাহ্নিক ক্নত্য করিতে যমুনার ভীরে গমন করিলেন ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বিলম্ব ক্রিভে লাগিলেন। এদিকে আর অর্দ্ধমুহূর্ত্ত-মাত্র দাদশী তিথি অবশিষ্ট ছিল, তন্মধ্যেই পারণ করিতে হইবে, নতুবা ব্রতের অনুষ্ঠানে দোষ উপস্থিত হয়। এইরূপ ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িরা অম্বরীব ব্রাহ্মণগণের সহিত কি কর্ত্তব্য বিচার করিতে লাগিলেন। স্থির হইল, মহারাজ কেবল জলপান করিয়া ব্রত রক্ষা করিবেন। কারণ, বিপ্রাগণ জলপানকে ভক্ষণ ও অভক্ষণ উভয়ই বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে মহারাজ অম্বরীষ জল পান করিয়া ত্রত রক্ষা করিলেন ও তুর্ববাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তুর্বাসা রাজার জলপানের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন।
তিনি বমুনা হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্রোধে কম্পিত-কলেবরে ক্রকুটী
করিতে করিতে কৃতাঞ্জলিপুটে দগুরমান অম্বরীষকে বলিতে
লাগিলেন,—"অহো! এই ব্যক্তি কিরূপ ধনমদে মত্ত! সে
নিজেকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে। বিষ্ণুর ভক্ত হইয়া এই
ব্যক্তি কিরূপে ধর্মা লঙ্ক্ষন করিল! এই ব্যক্তি গৃহাগত অতিথিকে

ুভোজন না করাইয়াই পূর্বের ভোজন করিয়াছে! ইহার ত্রকর্ম্মের ফল এখনই প্রদর্শন করিতেছি।" ইহা বলিতে বলিতে তুর্ববাসার মুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তখনই তিনি জটা ছিন্ন করিয়া অম্বরীষকে বধ করিবার জন্ম কালাগ্নিতুলা এক কৃত্যা (দেবতা) নির্মাণ করিলেন। ঐ জুলন্ত কুত্যা হস্তে অসি ধারণ করিয়া অম্বরীষের অভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিয়াও মহারাজ সেই স্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। ভক্ত-রক্ষক স্থদর্শন-চক্র আবিভূত হইয়া সেই কৃতাাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ঐ চক্র 'সুর্ববাদার দিকে ক্রন্ত ধাবিত হইল। ছুর্ববাদা প্রাণভয়ে ভীত হইয়া চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইতে লাগিলেন। তুর্ববাসা যে-স্থানে ধাবিত ছইলেন, স্থদর্শন-চক্রও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। তুর্ববাস। আত্মরকার জন্ম সর্ববদিক্, আকাশ, পৃথিবী, গুহা; সমুদ্র, লোক-পালদিগের বিভিন্ন লোক ও স্বর্গাদি ত্রিভূবনে গমন করিলেন। যেই স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই স্থানেই তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তুঃসহ তেজোময় স্থদর্শন-চক্রকে দেখিতে পাইলেন। 'তুর্ববাসা যথন কোন স্থানেই আশ্রের পাইলেন না, তখন ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া সেই তুঃসহ তেজোময় চক্রের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্ম ত্রন্যাকে প্রার্থনা জানাইলেন। ত্রন্যা ক্ছিলেন,—"বিষ্ণুর ভ্রুভঙ্গীমাত্রে বিশের সহিত ব্রহ্মলোক বিনষ্ট হয়। দক্ষ, ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণ, শিব ও ভোষ্ঠ দেবভাগণ, সকলেই বিষ্ণুর অধীন। তাঁহারা সকলেই বিষ্ণুর আদেশ অবনত-মন্তকে বহন করিতেছেন। সেই বিষ্ণুর ভক্তের প্রতি যে দ্রোহ

368:

করে, তাহাকে রক্ষা করিবার সামর্থ্য আমার নাই।" তখন তুর্ববাস। বিষ্ণুর চক্রের তাপে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইরা শিবের নিকট কৈলাসে উপনীত হইলেন। মহাদেব কছিলেন,—"ভগবন্ ঞীহরির: স্থদর্শন-চক্র আমাদেরও তুর্বিসহ। আমরা সকলেই শ্রীহরির: অধীন। আমরাও বিফুমায়ায় আর্ত হঁইয়া সেই মায়াকে জানিতে পারি নাই। অভএব বিষ্ণু ব্যতীত স্থদর্শন চক্রের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার শক্তি আমাদের নাই।" শিবের নিকটও নিরাশ হইয়া তুর্বাদা বৈকুঠে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের নিকট গ্র্মন করিলেন। তিনি শ্রীভগবানের পাদমূলে নিপতিত হইয়া নিজের অপরাধ স্বীকার ও তজ্জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং চক্রের কবল হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্ম সকাতরে প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন,—"ব্রাহ্মণ! আমি ভক্তের. অধীন। শিবাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন বলিয়া তোমাকে রক্ষা করিতে পারেন নাই, আমিও সেইরূপ ভক্তের অধীন বলিয়া.. তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। আমি ভক্তের নিকট আমার: সমস্ত স্বভন্ততা বিক্রয় করিয়াছি। বে-সকল ভক্তের মুক্তি-পর্যান্ত বাসনা নাই, সেই সকল ভক্ত আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে। ভক্তের কথা কি, ভক্তের পালাজনসমূহও আমার প্রিয়। সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজের স্বরূপগত আনন্দ ও ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পত্তিরও অভিলাষ করি না। (য-সকল সাধু, গৃহ, পত্নী, পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ ইহলোক ও পরলোক— সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শ্রণাগত

ুইইয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিব ? সভী স্ত্রী যেরপ সৎপভিকে বশীভূত করিয়া থাকেন, আমাতে আসক্তাচতত সাধুগণও ভক্রপ ভক্তি-প্রভাবে আমাকে -বশীভূত করেন। আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিপূর্ণ। তাঁহাদের নিকট চতুর্নিবধ মুক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা ঐ সকল গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, নশ্বর স্বর্গাদির কথা আর কি ? সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্ত কিছুই জানেন না। আমিও, তাঁহাদের বাডাত আর কিছুই জানি না। বিপ্র ! ভোমার আত্মরক্ষার একটা উপায় আছে। তুমি যাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছ, যদি তিনি ক্ষমা করেন, তবেই ভোমার মঙ্গল লাভ হইতে পারে। অতএব তুমি তাঁহার নিকট গমন কর, বিলম্ব করিও না। বিপ্রগণের ভপস্থা ও বিছা ছুইটীই মঙ্গলজনক। কিন্তু ছুর্বিনীত ব্যক্তির পক্ষে ঐ তুইটীই বিপরীত ফল প্রসব করে।"

শ্রীনারায়ণের আদেশে তুর্ববাসা অম্বরীষের নিকটে আসিরা তাঁহার শ্রীচরণ ধারণ করিলেন। বৈষ্ণব-বর অম্বরীষ ইহাতে অত্যন্ত লচ্ছিত হ'ইলেন। তুর্ববাসা অম্বরীষকে স্তব করিতে উন্নত হুইয়াছেন দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ব্যথিত-হৃদয়ে শ্রীহরির চক্রের স্তব করিয়া তাঁহাকে তুর্ববাসার প্রতি শান্ত ভাব ধারণ করিবার জন্ম প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবদ্ভক্তের প্রার্থনায় স্থদর্শন-চক্র শান্ত-ভাব ধারণ করিলেন; তুর্ববাসা এইরূপ প্রভাব দর্শন করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ, আমি আজ বিষ্ণুভক্তগণের মহন্ত প্রত্যক্ষ

300

## উপাখ্যানে উপদেশ

করিলাম। আমি আপনার নিকট অপরাধ করিয়াছি, তথাপি। আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনাই করিতেছেন। যাঁহারা শ্রীবাস্থদেবের সেবা লাভ করিয়াছেন, সেই সকল সাধু-পুরুষের অসাধ্য ও তুস্তাজ্য কিছুই নাই। যাঁহার নাম-মাত্র শ্রাবণে জীব নির্দ্ধাল হয়, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তদিগের কোন বস্তুরই অভাব নাই। আপনি অপরাধের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন। আপনার কুপায় আমি রক্ষিত হইলাম।"

অম্বরীষ তুর্ববাসার প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় ভোজন করেন, নাই। তিনি তুর্ববাসাকে বিচিত্র উপকরণযুক্ত অন ভোজন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। মহারাজ অম্বরীষ শ্রীবাস্থদেবের প্রতি এইরূপ ভক্তিযোগ বিধান করিতেন যে, সেই ভক্তির প্রভাবেঃ তিনি ব্রহ্মার পদবীকেও নরকতুল্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

শ্রীঅম্বরীবের চরিত্রে শুদ্ধভক্তের জীবনের আদর্শ প্রকটিত হইরাছে। শুদ্ধভক্ত সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হইলেও বিষয়- বৈভবে আসক্ত হন না। তিনি তাঁহার সমস্ত বিষয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের অহৈতুকী সেবা করিয়া থাকেন। শুদ্ধভক্তের 'ভোক্তা' অভিমান নাই। সেবকামুসেবকামুভবই তাঁহার সমগ্র চিত্তরাজ্য অধিকার করিয়াছে। তাঁহার কায়-মনোবাক্য—তাঁহার সর্ববান্ধ, সকল ইন্দ্রিয় সর্ববন্ধণ সর্ববভোগের হিরসেবায় নিযুক্ত। তিনি শুদ্ধভক্ত-সঙ্গে অবস্থান করিয়া হিরসেবা শ্রীহরিকথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনকে মুক্তি-পদবী হইতেওঅধিকতর শ্লাঘ্য বলিয়া বিচার করেন। সালোক্যাদি মুক্তিকে

ক্রিছ করিয়া তিনি শুদ্ধভক্তের আনুগত্যে শ্রীভগবানের নিত্যসেবা আকভিক্ষা করেন। এইরূপ ঐকান্তিক ভক্ত বনেই থাকুন, আর মহারাজ চক্রবর্তীর বেশে প্রাসাদেই বাস করুন, তিনি অজিত ভগবান্কে জয় করিয়াছেন। এইরূপে ভগবন্তক্তকে উচ্চকুলে জন্ম, ঐশ্ব্যা, পাণ্ডিত্য অথবা সৌন্দর্য্যাদি-মদে মত্ত হইয়া কোনরূপে অবমাননা করিলে, সেই বৈঞ্বাপরাধের ফলে কোনও দিন ভগবানের কুপা বা শ্রীহরিনামের কুপা-লাভ হর না। শ্রীভগবান্ বা শ্রীহরিনামের চরণে অপরাধ করিলে ভগবদ্ভক্ত তাঁহা হইতে উদ্ধার করিতে পারেন। শ্রীভগবানের চরণে অপরাধ করিলে তাঁহার নামাবতারের কৃপায় অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি ঘটে, কিন্তু শুদ্ধতক্তের চরণে অপরাধ হইলে গ্রীভগবান বা শ্রীনাম কেহই অপরাধীকে রক্ষা করেন না। বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, যদি ভিনি কৃপা করিয়া ক্ষমা করেন, •তবেই মঙ্গল লাভ হইতে পারে। স্বয়ং ভগবান্ ঐীচৈতত্যদেব শ্রীশচীমাতার আদর্শের দারা ইহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য-লীলার ব্যাস ঠাকুর শ্রীর্ন্দাবন বলিয়াছেন,—

> ষে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হর যা'র। পুন: সে-ই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর॥

—শ্ৰীচৈতমুভাগৰত ম ২২।৩৩

কাটা কুটে বেই মুখে, সেই মুখে বার। পারে কাঁটা কুটিলে কি ক্বন্ধে বাহিরার ?

—শ্রীচৈতগুভাগবত অ ৪।৩৮●

## खेशाच्यादन खेशदनम

346

অম্বরীষ মহারাজের চরিত্র এই বৈষ্ণব-অপরাধের গুরুত্ব কি করিয়া বৈষ্ণবাপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া যার, ভাহা শিক্ষা দিয়াছেন। মাতৃহভাা, পিতৃহভাা, ভাতৃহভাা পত্নীহভাা, গোহভাা, ব্রুণহত্যা ও যতপ্রকার পাত্তক, অতিপাতক ও মহাপাতক আছে, সর্ববাপেক্ষা ভক্তিদেবীর চরণে অপরাধ গুরুতর। কারণ, পাতক-সমূহ দেহ ও মনের উপর ক্রিয়া করে, কিন্তু অপরাধ আত্মাকে — চৈতন্মের বুত্তিকে আরুত করিয়া দেয়। অপরাধের মধ্যে আবার বৈষ্ণবাপরাধ সর্ববাপেক্ষা গুরুতর। কারণ, শ্রীভক্তিদেবীর চরণে, শ্রীভগবানের শ্রীচরণে, শ্রীনামের চরণে, শ্রীধামের চরণে অপরাধ করিলে একমাত্র যিনি আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারেন, তাঁহার শ্রীচরণে অপরাধ করিয়া বসিলে কোথাও আর আশ্রয়ের স্থান বা উদ্ধারের উপায় থাকে না। যাহাতে কোনরূপে মহতের চরণে অপরাধ না হয়, সেজন্য সর্ববদা তাঁহাদের কুপা প্রার্থনা ও স্তাক্ষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।





### সৌভরি ঋষি

ভেরি ঋষি মহান্ তপস্বী, যোগী, ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন ছিলেন। এক সময় তিনি যমুনার জলে নিমজ্জিত হইয়া তপস্থা করিতেছিলেন। তথন তিনি দেখিতে পাইলেন একটী বৃহৎ মৎস্থ গ্রামাধর্ম্মে আসক্ত হইয়া আনন্দানুভব করিতেছে। ইহা দেখিয়া জরাজীর্ণ বুদ্ধ তপস্বীরও হৃদয়ে সংসার-বাসনার উদ্রেক হইল। তিনি তপস্থা পরিভাগে করিয়া জল হইতে উথিত হইলেন ও তথনই মথুরায় মহারাজ মান্ধাতার প্রাসাদে আগমন করিলেন। মান্ধাতার পঞ্চাশটী স্থন্দরী কন্মা ছিল। সৌভরি মান্ধাতার নিকট উপস্থিত হইয়া বিবাহের জন্ম তাঁহার একটা কন্যা প্রার্থনা করিলেন। রাজা বলিলেন যে, স্বয়ন্বরে তাঁহার যে-কোন কন্তাকে ঋষি বিবাহ করিতে পারেন। ইহা শুনিয়া সৌভরি মনে মনে বিচার করিলেন যে, তিনি জ্বরাগ্রস্ত, বুদ্ধ ও পলিতকেশ। তাঁহার অক্সের চর্ম্মসমূহ শ্লুথ হইয়াছে, মস্তক সর্ববদা কম্পিত হইয়াছে, তাহাতে আবার ভিনি তাপস। কোন যুবতীই এইরূপ ব্যক্তিকে আকাজ্ঞা করিতে পারে না। এইজন্মই রাজা মান্ধাতা স্বয়ন্থরের কথা বলিয়া ঋষিকে কৌশলে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ঋষি তপস্থা দারা আপনাকে সর্ববাগ্রে স্থুরূপ-সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা করিলেন—যাহাতে রাজকন্যাগণের

কেন, স্বরপত্নীগণেরও দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিও হয়। সৌভর্মি যোগবিভূতি-বলে অচিরেই স্থরূপ ও যৌবন লাভ করিলেন। সৌভরিকে এইরূপ স্থপুরুষ দেখিয়া মান্ধাতার পঞ্চাশটী কত্যাই তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিল। তাহারা সহোদরা ভগ্নী হইলেও সৌভরির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি সেহ ত্যাগ করিল। তাহাদের মধ্যে সকলই 'ইনি আমার স্বামী, তোমারঃ নহে'—এইরূপ বলিয়া মহা-কলহ উপস্থিত করিল।

সৌভরি উৎকট তপস্থা-প্রভাবে বহু ভোগ-সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ মূল্যবান্ পরিচছদ, অলঙ্কার, দাস-দাসী, বহু উপবন, সরোবর, স্থান্ধি কহলার-বন, কুজনরত পক্ষিত্ন, শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ, উত্তম পালস্ক, শ্যা, আসন, বস্ত্র, ভূষণ, চন্দনাদি অনুলেপন, মালিকা, পুষ্পা, ভোজাদ্রব্য প্রভৃতি বস্তুতে পরিবৃত হইয়া তিনি পত্নীগণের সহিত সর্ববক্ষণ বিহার করিতে লাগিলেন, সপ্তদ্বীপবতী পূপিবীর অধিপতি মান্ধাতাও সৌভরির ঐপ্রকার গার্হস্থা-ধর্ম্ম দেখিয়া আশ্চর্য্যান্থিত হইলেন। তিনি যে নিজেকে সার্ব্বভৌম সম্রাট্ বলিয়া গর্বব করিতেন, উহা পরিভ্যাগ করিলেন। সৌভরি গৃহের মধ্যে সর্ববক্ষণ পত্নীসঙ্গ-স্থুখ ও বিষয়ভোগ করিজে লাগিলেন বটে, কিন্তু হাদয়ে একবিন্দুও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। মুঙাহুডি দারা কি অগ্নি শান্ত হইতে পারে ? কামোপভোগের দ্বারা কখনই কামের পরিতৃপ্তি হয় না। উহাতে জালা আরও বর্দ্ধিতই হয়। এ-পর্য্যন্ত কেহই কামোপভোগের ছারা কামাগ্রিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে নাই। একদিন

শীভরি-নিজ্জ নে বসিয়াবিচার করিলেন,—গ্রাম্যধর্মনিরত মৎস্থের: সন্ধ-প্রভাবে তাঁহার ভার বিচক্ষণ পণ্ডিত, জ্ঞানী, যোগী, প্রাচীন, মন্ত্রাচার্য্য ও তৃপস্থীর বৃদ্ধি কিরূপ ভ্রম্ট হইরাছে! তিনি তপস্থা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন ! একটী ইতরপ্রাণীর পশু-সভাব তাঁছার: সমস্ত সদ্বৃদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দিয়াছে! অসৎসংসর্গের কি-ভীষণ প্রভাব ! অথবা তাঁহার এই পতনের কারণ তিনি নিজেই। ভগবান্ তাঁহাকে যে অমূল্য স্বাধীনভা-রত্ন দান করিয়াছিলেন, তিনি উহার অপব্যবহার করিয়া নরকে পতিত হইরাছেন। সাধুজনোচিত ব্রভ ধারণ করিয়া যমুনার জলে অবগাহন করিলে কোথায় জীবের ক্বফভক্তি লাভ হয় তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার পশু-বৃত্তির উদ্রেক হইয়াছে ৷ ভগবানের প্রিয়া বৈষ্ণবী যমুনার মজলমরী কুপা-লাভের পরিবর্ত্তে তাঁহার জলচরের অসৎসঙ্গ হইয়া গিয়াছে! তপস্থা করিতে করিতে কোথায় চিত্তদ্ধি ও হরি-ভক্তির উদয় হইবে, তৎপরিবর্ত্তে চিত্ত-বিকৃতি ও পশু-বৃত্তির উদয় হইয়াছে! এজন্ম ঘাঁহারা আত্মমঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা কখনও দাম্পত্যধর্ণ্মরত ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিবেন না। ইন্দ্রির-সমূহকে কখনও বাহ্য-বিষয়ে নিযুক্ত করিবেন না। নিঞ্জের ত্যাগ ও তপস্থার প্রতি নির্ভর করিয়াও সম্ভুষ্ট থাকিবেন না। ভগবদ্ধর্মপরায়ণ সাধুগণের সঙ্গে সর্ববদা অবস্থান করিবেন। তাঁহারাই পতনোশুখ ব্যক্তিকে রক্ষা করিছে পারেন। সাধুসঙ্গে অবস্থান করিয়া সর্ববদা তাঁহাদের প্রসঙ্গ শ্রবণ করিবেন। নিজের দায়িত্ব সম্পূর্ণরূপে নিজে গ্রহণ করিয়া নির্জ্জনে অবস্থান করাও সঙ্গত নহে। সর্বক্ষণ সাধুসজে অবস্থানই চরম কল্যানি-লাভের উপার।

সৌভরি নিঞ্চেকে ধিক্কার দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন,— "পূর্বের আমি একাকী নিজ্জনি তপস্তা-পরায়ণ ছিলাম। পরে জলের মধ্যে মৎস্থের দ্রঃসম্ম হওয়ায় বিবাহ করিয়া পঞ্চাশৎ হইলাম। প্রভ্যেক পত্নীর গর্ভে শতপুত্র উৎপন্ন করিয়া এখন পঞ্চৰত্র হইয়াছি। মায়া ঘারা আমার বিবেক নট হইয়াছে, এখন বিষয়ে পুরুষার্থ-বুদ্দি উৎপন্ন হইয়াছে! আমি ইহলোক ও পরলোক-বিষয়ক বাসনা-কামনার অন্ত পাইতেছি না। হায় ! -হায় ৷ তুঃসঙ্গের কি প্রভাব !" এইরূপ বিচার করিয়া সৌভরি বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম অবলম্বন-পূর্ববক বনে গমন করিলেন। তাঁহার পত্নীগণও তাঁহার অনুগমন করিল। সৌভরি সর্ববপ্রকার ভোগ-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া কেবল ভগবানের প্রসন্ধ, ভগবানের পূজা, খ্যান প্রভৃতি কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী, াগও পতির অনুসরণ করিয়া ভগবানের সেবায় নিবিফ হইলেন।

সৌভরির চরিত্রের শিক্ষণীয় বিষয় এই যে, যোগবল, তথোবল, নিজ্জন-ভজ্জনবল প্রভৃতি কোনটাই জীবকে কামের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারে না। অপ্রাকৃত কামদেবের শুদ্দ ভক্তের শ্রীচরণে পূর্ণাত্মগত্য ও শ্রণাগতি ব্যতীত জীবের আত্মরক্ষার আর উপায় নাই। মহা-তপস্বী, জ্ঞানী, জরাজীর্ণ বৃদ্ধের পক্ষেও গ্রাম্যধর্ম্মরত মনুষ্য বা ইতর প্রাণীর সঙ্গ করা ক্থনও সঙ্গত নহে।

সৌভরি ঋষি:

সৌভরির আদর্শ দেখিয়া কোন কোন ব্যক্তি কল্পনা করেন যে, উক্ত ঋষির যেরূপ ভোগ করিতে করিতে নির্বেদ উপস্থিত হইয়া-ছিল, সেইরূপ আমরাও ভোগের মধ্য দিয়া ত্যাগ ও মঞ্চলের পথে পৌছিতে পারিব। কিন্তু ভজন-বিজ্ঞানবিৎ সাধুগণ প্রত্যক অনুভবের দারা বলিয়াছেন যে, ভোগ করিতে করিতে ত্যাগ বা নির্বেবদের ভূমিতে আরোহণের চেম্টা প্রায় সকল-ক্ষেত্রেই নির্বিশেষ-বিচারে লইয়া যায়। উহাতে আত্মার নিত্যা-বুত্তির বিলোপ সাধিত হয়। বিল্বমঙ্গল, অজামিল প্রভৃতির আকস্মিক দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া যাহারা ভোগ করিতে করিতে নির্বেদ লাভ করিবার কল্পনা করে, ভাহারা ঐ সকল ভক্তের চরণে অপরাধ ও নামবলে ভোগ-প্রবৃত্তিকে প্রশ্রয় দিবার জন্ম অপরাধপক্ষে পভিত হইয়। মঙ্গল হইতে চিরভ্রম্ট হয়। হৃদয়ে पुर्क्तमनीय ভোগবাসনার উদয় হইলেই ঐ সকল মহাপুরুষের অবৈধ অনুকরণ করিয়া জাব ভোগপঙ্কে নিমগ্ন হয়। ইহার। ভাহা হইতে কখনই উদ্ধার লাভ করিতে পারে না। অভএব নির্বিশেষ-বিচার পরিভ্যাগ করিয়া শুদ্ধভক্তের সেবা ও সঙ্গই পর্ম মঙ্গলজনক।



## রাজ্যি খটাঙ্গ

ছিলেন। তিনি তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজক ও ভক্ত ছিলেন।

যুদ্ধে খট্বাঙ্গকে কেইই জয় করিতে পারিতেন না। তিনি দেবতাগণের ইচ্ছায় যুদ্ধে দৈত্যদিগকে নিহত করেন। ইহাতে দেবতাগণ খট্বাঙ্গের প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা
করিতে বলেন। খট্বাঙ্গ সর্ববিগ্রে দেবতাগণের নিকট জানিতে
চাহেন যে, তাঁহার আয়ৣঃ আয় কতকাল অবশিষ্ট আছে, তাহা

বুঝিয়া তিনি বর প্রার্থনা করিবেন। দেবতাগণ খট্বাঙ্গকে বলেন
যে, মাত্র সূহূর্ত্তকাল তাঁহার আয়ৣঃ অবশিষ্ট আছে। ইহা জানিতে
পারিয়াই তিনি আয় সময়ক্ষেপ না করিয়া দেবতাদিগের প্রদত্ত
বিমানযোগে নিজের রাজধানীতে আগমন করেন এবং দেবতাগণের
সেবা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সর্বেশ্বেশ্বর ভগবান্ বিফুর
আরাধনায় সর্ববিভোভাবে মনোনিবেশ করেন।

খট্বান্স বিচার করিলেন, ত্রিভূবনের অধিপতি দেবতার্ন্দ আমার যে-সকল কামনা পূরণ করিবেন, তাহাতে আমার নিতা-মঙ্গল কি হইবে ? তাঁহারা ধর্মা, অর্থ বা কাম পরিপূরণ করিতে পারেন, তাহাতে কিরূপে ভগবানে শুদ্ধভক্তিযোগ উদিত হইবে ? দেবতাগণেরও ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদেরই শুনিবের মধ্যে বর্ত্তমান অন্তর্গ্যামী শ্রীহরিকে জ্ঞানিতে পারেন না।
ভগবানের মায়া-দারা বিরচিত গন্ধর্বপুর-সদৃশ বিষরে বন্ধজীবের
চিত্তের আসক্তি স্বভাবতঃই বর্ত্তমান। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চিস্তাদারা সেই আসক্তি পরিত্যাগ-পূর্বক আমি ভক্তিযোগ-সহকারে
তাঁহাভেই শরণাপন্ন হইতেছি। শ্রীবাস্থদেবের দাস্ত ব্যতীভ
জীবের নিত্যমন্সলের আর উপায় নাই। দেহাত্মবৃদ্ধি পরিত্যাগ
করিয়া শ্রীবাস্থদেবে শরণাগতিই জীবের একমাত্র কামনার বস্তা।
ভাষ্য যে-কোন কামনা কেবল সংসারের হেতু।

জীবনের একমূর্ত্ত পূর্বের রাজর্ষি খট্বান্ধ এইরূপ বিচার
করিয়া দেবতান্তর-পূজা, বিষয়-বৈভব, ধর্মার্থ-কাম, বরপ্রাপ্তির
লোভ ও দেহাত্মবোধ সমস্ত বিসর্জ্জন করিয়া একমাত্র
শ্রীবাস্থদেবের শরণাপার হইয়াছিলেন এবং একমূহ্র্তের মধ্যেই
তিনি ভগবান্ শ্রীবাস্থদেবের নিত্যদাস্থ লাভ করিয়াছিলেন।

রাজর্ষি খট্ াম্বের চরিত্র হইতে তুইটি মহতী শিক্ষা পাওয়া যায়।
জীবন—অনিত্য। কে জানে কাহার আয়ৣর কতটুকু সময় অবশিষ্ট
আছে ? অতএব, পৃথিবীর অন্ত কোন বস্তুর জন্ত চেন্টা না করিয়।
এই মূহূর্ত্ত হইতেই একমাত্র শ্রীবাস্থদেবের ভজন আরম্ভ করা
কর্ত্তবা। জীবনের অধিক-কাল রুথা কার্য্যে অতিবাহিত হইয়াছে,
স্থতরাং এখন আর কি করিয়। ভগবস্তজন হইবে ? অথবা এখন
কৌমার বা যৌবনকাল; স্থতরাং জীবনের দীর্ঘকাল অবশিষ্ট
আছে, এইরূপ কোন বিচারেই সময়-ক্ষেপ না করিয়া এই মূহূর্ত্ত

ঐকান্তিকতা থাকিলে এক মুহুর্ত্তেও হরিভন্ধনে সিদ্ধিলাভ হইবে, পারে। যে-মুহূর্ত্ত হরিভন্ধন ব্যতীত অন্তকার্য্যে বায়িত হইবে, তাহাই বিফল। বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি কখনই আগামা কলা বা ভবিশ্বতের জন্ম শ্রীবাস্থদেবের ভন্ধন রাখিয়া দেন না। বিষর-লাভের চেন্টায় কাল হরণ করা যাইতে পারে, কিন্তু হরিসেবা ভবিশ্বতের জন্ম স্থানিত রাখিয়া মুহূর্ত্তকালও নন্ট করা উচিত নহে। জীবনের অনেক সময় রখা নন্ট হইয়াছে বলিয়া নিরাশ হইয়া পড়িলে সেই সময় ত' আর ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। যে-সময়টুকু হস্তে আছে, তাহারও সদ্মবহার করা যাইবে না। অতএব, এই মুহূর্ত্ত হইতেই যে-কোন অবস্থায় হরিভন্ধন আরম্ভ করিয়া দিতে হইবে। স্থার একটি শিক্ষা এই যে, স্বতন্ত্তভাবে অন্য দেবতার উপাসনা

ভার একটি শিক্ষা এই যে, সতন্ত্রভাবে জন্ম দেবতার উপাসনা দারা কখনও মুক্তিলাভ হইতে পারে না; ভক্তি ড' দূরের কথা। শ্রীবাস্থদেবের ভঙ্গনেই প্রেমভক্তি লাভ হয়। শ্রীবাস্থদেবের শ্রীবাস্থদেবের শ্রীবাস্থদেবের শ্রীবাস্থদেবের শ্রীবাস্থাদি মুক্তিকেও ভগবস্তক্তগণ উপেক্ষা করিয়া কেবলা প্রেমভক্তির প্রার্থনা করেন। যে দেবতা উপস্থিত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে না পারেন, তিনি দেবতা-পদ-বাচ্য নহেন। একমাত্র শ্রীবাস্থদেবই জীবকে মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা করেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কামাদি প্রদান করিয়া দেবতাগণ জীবকে কপট-কুপাকরেন, যদি তাঁহারা শ্রীবাস্থদেবের প্রতি উমুখ করিয়া দেন তবেই উহাকে অকপ্ট-কুপা বলা যায়।

#### ভূঞ

ব্রেক্ষার পুত্র ভৃগু পরম-বৈষ্ণব ছিলেন। এক সময়ে ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে পদাঘাত করেন। ষিনি ভৃগুর নিত্য-আরাধ্য, ভৃগু অনুক্ষণ হাদয়ে যাঁহার চিন্তা করেন, সেই প্রভুর বক্ষে পদাঘাত করিয়াও ভৃগু কিরূপে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব থাকিতে পারেন, তাহা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন না। কেহ কেহ ভ্রম বশতঃ মনে করেন, বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণ বাক্ষণের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের জন্ম ভৃগুর পদ-চিহ্ন হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তুর্ববাসা ও অম্বরীষের উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, তুর্ববাসা যথন বিষ্ণুর নিকট অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন, তথন ভগবান্ তুর্বাসাকে বলিয়াছিলেন,—বে-ব্যক্তি বৈষ্ণবের অবমাননা করে, ভাহাকে ক্ষমা করিবার শক্তি ভগবানেরও নাই। কারণ, বৈষ্ণব— ভগবানের হৃদয়, আর ভগবান্—বৈষ্ণবের হৃদয়। ভগবান্ ভক্তের অধীন। ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা হইতেও বড়। ভগবানের নিকট অপরাধ অপেকা ভক্তের নিকট অপরাধ আরও ভয়ঙ্কর। ভগবানের নিকট অপরাধ করিলে হরিনাম ভাহা মোচন করিতে পারেন; কিন্তু ভক্তের নিকট অপরাধ থাকিলে স্বয়ং ভগবান্ হরিনাম বা গুরুদেবও রক্ষা করিতে পারেন না। এজন্য ব্রাহ্মণ-তুর্ববাসাকে অম্বরীষের চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতে হইয়াছিল। অভএব ব্রাহ্মণ অপেক্ষাও বৈশ্বব শ্রেষ্ঠ। সেই বৈশ্ববিদ্ধ বিশ্বর জন্মই ভগবান্ বিশ্বু ভৃগুর পদাঘাত সর্বাহ্মণ বক্ষে ধারণ করিতেছেন। ভৃগু যে ভগবানের বক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন, ভাষাও ভগবানের গুণ ও শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয়ালের জন্ম। ইহা ভগবানেরই সেবা। ভৃগু নিজের ইন্দ্রিয়াল্ডির, দান্তিকভা বা কূলের অহন্ধার প্রচার করিবার জন্ম ঐরূপ করিবন নাই। ভগবান্ বিশ্বুই যে সর্ববিশ্রেষ্ঠ, তিনি যে অনস্ত ক্ষমাধার, তিনি যে ভক্তবৎসল,—ইহা প্রচার করিবার জন্মই ভৃগু ঐরূপ এক লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন। আর ভগবান্ই ভৃগুর শরীরে প্রবেশ করিয়া—তাঁহাকে প্রেরণা দান করিয়া ভক্তের মহিমা প্রকাশের জন্ম ভৃগুর ঘারা ঐ লীলা করাইয়াছিলেন।

অতি প্রাচীন-কালে মহা-মহান্ ঋষিগণ সরস্বতী নদীর তারে এক মহা-যজ্ঞ আরস্ত করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞ-সভায় সকলেই পুরাণ-পাঠ প্রবণ করিতেছিলেন। ঋষিগণ পরস্পার শাস্ত্রের বিচার আরস্ত করিলেন। কোনও পুরাণে ব্রহ্মার মহিমা অধিকরূপে বর্ণিত হইরাছে; কোন পুরাণে বা শিবকেই সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে; আবার কোন পুরাণে বিষ্ণুকেই সর্ববশ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে। ঋষিগণের মধ্যে নানা মতভেদ উপস্থিত হইল। আবার কেহ কেহ সকল মতের সামঞ্জস্ত করিবার জন্ত সকলের মতেরই একটা গোঁজামিল দিবার চেটা করিলেন; তাহাতে আর একটা নূতন মতের উদয় হইল। তাহারা বলিলেন,— "পরস্পার মতভেদ করিয়া লাভ কি ? 'যা'র যা'র গুরু তা'র তা'র

কাঁছে, যা'র যা'র উপাস্থ তা'র তা'র কাছে'। এই বিচার করিয়া সকলই সমান—এইরূপ এক মতের স্প্রি করা হইল। ইহাকেই নির্বিশেষ-মত বলে। বর্ত্তমানে যে তথা-কথিত সমন্বয়বাদ প্রচারিত হইয়াছে, ইহা সেই প্রাচীন নির্বিশেষবাদেরই প্রতিধ্বনি। ইহাই গোঁজামিল দেওয়া জগা-থিচুড়ীবাদ। এই বাদে মুড়ি-মিছরি সবই সমান; ভগবানের নিকট হইতে বিশেষ শক্তি প্রাপ্ত কোন দেবতা, জীব বা স্বয়ং ভগবান্কে এই মতে একাকার করিবার চেন্টা হইয়াছে।

বুদ্ধিমান্ ঋষিগণ তাঁহাদের সন্দেহ-ভপ্তনের জন্ম ব্রহ্মার মানস-পুত্র ভৃগুকে ইহার মীমাংসা করিয়া দিবার ভার দিলেন। ভৃগু প্রথমে ব্রহ্মার সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন; ক্রিন্ত ব্রহ্মাকে 'পিতা বা পূজা' বলিয়া প্রণাম বা স্তব কিছুই করিলেন না; বরং অত্যন্ত অহস্কারের সহিত অবস্থান করিলেন। ব্রহ্মা পুত্রের এইরূপ জনাদর ও ছুর্ব্যবহার দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন; মনে হইল যেন ভৃগুকে ক্রোধাগ্নিতে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। ভৃগু পিতার ঐরূপ অগ্নি-মূর্ত্তি দেখিয়া পলায়ন করিলেন।

ভৃগু ব্রহ্মাকে ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিলেন। এবার কৈলাস-পর্বতে গিয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। শিব পার্ববিতার সহিত উত্থিত হইরা ভৃগুকে আদর করিলেন। শিব ভৃগুকে তাঁহার কনিষ্ঠ ল্রাভা জানিয়া স্নেহভরে আলিঙ্গন দিতে গেলেন। কিন্তু ভৃগু বলিলেন,—"মহেশ, ভুমি আমাকে স্পর্শ করিও না। তুমি পাষ্গুবেশ ধারণ করিয়া রহিয়াছ; আর ভূত, প্রেভ, পিশাচ, অস্পৃশ্য ও পাষণ্ড ব্যক্তিগণকে তোমার নিকঁইটুর্নিরাছ। তুমি উন্মার্গগামী। ভন্ম ও অন্থি-ধারণ কোন্দ্রিরাজ সদাচার বলিয়া লিখিত আছে ? তোমাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া পবিত্র হইতে হয়। তুমি আমার নিকট হইতে দুরে থাক।"

ভৃগু উহা কৌতুকচ্ছলে বলিয়াছিলেন; কারণ, ভৃগুর আয়া বৈষ্ণব কখনও শিবের নিন্দা করিতে পারেন না।

ভৃগুর বাক্য শ্রবণ করিরা রুদ্রদেব অত্যন্ত কুদ্ধ ইইলেন ও ত্রিশূল লইয়া ভৃগুকে সংহার করিবার জন্ম উদ্ধত ইইলেন। পার্ববভী দেবী রুদ্রের হস্ত ধারণ করিয়া ও চরণে ধরিয়া অনেক বুঝাইয়া ঐরূপ কার্য্য ইইতে শিবকে বিরত করিলেন। ভৃগু তখন বৈকুঠের দিকে চলিলেন।

ভৃগু বৈকুঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বিষ্ণু রত্ন-পালিঙ্কে শায়ন করিয়া রহিয়াছেন; আর লক্ষ্মীদেবী বিষ্ণুর শ্রীচরণ-সেবা করিতেছেন। ঠিক সেই সময় অকম্মাৎ আসিয়া ভৃগু বিষ্ণুর বক্ষে এক পদাঘাত করিলেন।

ভৃগুকে দেখিয়াই বিষ্ণু শধ্যা হইতে উঠিলেন। বিষ্ণু ভৃগুকে
নমন্ধার করিয়া অত্যন্ত আনন্দভরে লক্ষ্মীর সহিত একত্রিত হইয়া
ভৃগুর চরণ ধৌত করিতে লাগিলেন; ভৃগুকে উত্তম আসনে
বসাইয়া নিঞ্জ-হস্তে তাঁহার অক্ষে চন্দন লেপন করিলেন এবং অপরাধের ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। বিষ্ণু ভৃগুকে বলিলেন,—বৈষ্ণবের
শ্রীচরণ-জল মলিন-তীর্থকেও পবিত্র করিয়া থাকে। আমার দেছে

্১৮১ . ভূঞ

মৃত ব্রহ্মাণ্ড আছে ও লোকপাল বাস করিতেছেন, সকলেই ভক্তের পদজল পাইয়া পবিত্র হইয়াছেন।" বিষ্ণু ভক্তের এই চরিত্রকে চিরকাল স্মরণ রাখিবার জন্ম নিজের বক্ষে ভক্তের চরণ-চিহ্ন ধারণ করিলেন। এজন্ম তাঁহার 'শ্রীবৎস-লাঞ্ছন' নাম হইল।

বিষ্ণুর এইরূপ ব্যবহারে ভৃগু বিস্মৃত হইলেন এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়া বিষ্ণুর সম্মুখে নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভৃগুর শরীরে প্রেমের বিকার-সমূহ প্রকাশিত হইতে লাগিল। ভৃগু সেই মুনিগণের সভায় ফিরিয়া-গিয়া ব্রহ্মা, শিব ও বিষ্ণুর ব্যবহারের কথা সকলকে বলিলেন। ভৃগু ত্রিসভ্য করিয়া সকলকে কহিলেন—

"সর্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ।
সভ্য সভ্য সভ্য এই বলিল বচন॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার।
ব্রহ্মা, শিব করেন বাহার অধিকার॥
কর্ত্তা, হর্ত্তা, রক্ষিভা সবার নারায়ণ।
নি:সন্দেহ ভঙ্গ গিয়া তাঁহার চরণ॥
ধর্ম্ম-জ্ঞান, পূণ্য-কান্তি, ঐশ্বর্য্য, বিরক্তি।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম বাহার বত শক্তি॥
সকল কৃষ্ণের, ইহা জানিহ নিশ্চয়।
অভএব গাও ভঙ্গ, কুষ্ণের বিজয়॥"

— শ্রীচৈতগুভাগবত অ ১।৩৭০-৩৭৪

## অবধূত ও চরিশ গুরু

🕥 ক সময়ে শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে এক অবধৃতের ও যত্তর উপাখ্যান বলিয়াছিলেন। যতু এক অবধৃত ব্ৰাহ্মণকে প্রম-স্থ পাপলের মত ভ্রমণ করিতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপ সন্তোষ ও আনন্দের কারণ জিজ্ঞাস। করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ যতুকে জানাইলেন যে, ভিনি এই পুথিবীতে চবিবশ জন শিক্ষা-গুরু করিয়াছেন, তাঁহাদের আচরণ হইতেই ভিনি এইরূপ শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও জ্ঞান লাভ করিয়া মুক্তভাবে পৃথিবীতে ভ্রমণ করিতেছেন। (১) পৃথিবী, (২) বায়, (৩) আকাশ, (৪) জল, (৫) অগ্নি, (৬) চন্দ্র, (৭) সূর্য্য, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সমুদ্র, (১১) পতন্স, (১২) ভূঙ্গ, (১৩) মাভঙ্গ, (১৪) মধুচোর, (১৫) কুরন্ধ, (১৬) মীন, (১৭) 'পিজলা' নাম্মা বেখ্যা, (১৮) কুরর পক্ষা (কুরল পাখী), (১৯) বালক, (২০) কুমারী, (২১) বাণনির্ম্মাতা লৌহকার, (২২) সর্প, (২৩) মাকড়সা ও (২৪) কুমারিকা পোকা—এই চবিবশ জনকে তিনি গুরু করিয়াছেন।

(১) অবধৃত ব্রাহ্মণ পৃথিবীর নিকট হইতে ক্ষমাগুণ শিক্ষা করিয়াছেন। পৃথিবীর উপর লোকে কভপ্রকার অভ্যাচার করিতেছে, পৃথিবীকে ইচ্ছামত খনন ও কর্ষণ করিয়া নানা-প্রকারে ভোগ করিতেছে, তথাপি পৃথিবী নিশ্চল হইরা লোকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

and the

ুউপকারই করিতেছে; অভএব প্রাণিসমূহ নানা উৎপীড়ন, করিলেও উহাকে দৈব-কার্য্য জ্ঞানিয়া ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নহে। অভ্যাচারীর অভ্যাচারকে ক্ষমা করিয়া ভাষার উপকার করাই উচিত। কোন প্রকার ছঃখ-কফ্টে অসহিষ্ণু হওয়া কথনও কর্ত্তব্য নহে।

সাধু ব্যক্তি পৃথিবী হইতে জাত বৃক্ষ ও পর্ববতের নিকট অনেক শিক্ষা লাভ করিতে পারেন। বৃক্ষ, তৃণ ও পর্ববত পৃথিবী হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া পরের কত উপকার করিয়া থাকে। বৃক্ষ ছারা ও স্থুমিষ্ট ফল দান করে, তাহার উপর লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলেও সে স্থুমিষ্ট ফল-দানে বিরত হয় না। তাহাকে যখন কেহ তীক্ষ অস্ত্রের ঘারা কাটিয়া ফেলে, তখনও সে ঐরূপ ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া থাকে এবং রোদ্র-বৃষ্টি-শীত-গ্রীম্ম সহু করিয়াও তাহার দেহ-ঘারা শক্রের উপকার করে। অগ্নিতে দক্ষ হইয়াও সে অপকারীর • উপকার করিতে ক্রটী করে না।

তৃণকে গো-গর্দদভ প্রভৃতি পশু সর্ববদা পদাঘাত করিলেও তৃণ তাহাদের উপকার করিয়া থাকে। শুক্ষ হইয়াও তৃণ লোকের উপকার করে।

পর্বত নিঝ রিণী-দারা পৃথিবীর কত উপকার করিয়া থাকে। কত ওষধি ভাহার বক্ষে জন্মগ্রহণ করে। হিংম্র পশু ভাহার উপর বিচরণ করিলেও সে কাহারও হিংসা করে না। বুক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু ও পর্ববতের ন্যায় অচল-অটল হইতে পারিলে হরিভজন সম্ভব হয়।

- (২) বায়ুর নিকট হইতে ভিনি শিক্ষা করিয়াছেন ০ যে, বায়ুর ন্যায় বিষয়সমূহ গ্রহণ করিয়াও সর্ববত্র অনাসক্ত থাকিতে হইবে। বায়ু যেরূপ সকল গন্ধই বহন করিয়া থাকে, কিন্তু কোন গন্ধের দ্বারাই লিপ্ত হইয়া নিজ-ধর্মা পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ যিনি মন্তল ইচ্ছা করেন, তিনিও দেহের ধর্ম্মসমূহে লিপ্ত না হইয়া অনাসক্তভাবে বিষয় গ্রহণ করিয়া ভগবানের সেবায় মগ্ন থাকিবেন।
- (৩) আকাশের নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, বায়ুপ্রেরিত মেঘের দারা আকাশ যেরূপ লিপ্ত হয় না, তত্রপ কাহারও পৃথিবী ও দেহের ধর্ম্মের দারা লিপ্ত হওয়া উচিত নহে।
- (৪) জলের নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, সাধুপুরুষের স্বভাব জলের স্থায় নির্ম্মল, স্বাভাবিক স্নিগ্ধ, মধুর। তিনি দর্শন, স্পর্শন ও ভগবানের কীর্ত্তনের দ্বারা সকলকে প্রিত্র করিয়া থাকেন।
- (৫) অগ্নির নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, অগ্নিন্থরেরপ সকল বস্তুকে শোধন করিয়া উহার মল স্বরং গ্রহণ করে না, তত্রপ সাধুও পতিতপাবন, তিনি কখনও পতিত হন না। অগ্নির স্থায় সকল বস্তু ভোজন করিলেও অর্থাৎ দৈবাৎ যদি সাধু ব্যক্তির কোন নিষিদ্ধ ব্যাপারও দেখা যায়, তাহা হইলেও তিনি কোনও মলিনতা প্রাপ্ত হন না, উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিতে থাকেন এবং সকলকে শোধন করেন। ভন্মের দ্বারা আচ্ছাদিত অগ্নির স্থায় সাধু নিজের মাহাত্ম্য প্রচার করেন না; আবার কোন সময় লোক-শিক্ষার জন্ম প্রস্থলিত অগ্নির স্থায় নিজ-

ুর্মীইমা বিস্তার করেন। কখনও গুরুর কার্য্য করিয়া লোকের মঙ্গল করেন। কার্চ্চের মধ্যে অগ্নি আছে; কিন্তু সাধারণ লোক ভাহা সকল সময়ে বুঝিতে পারে না। সেইরূপ মায়ামুগ্ধ জীবও সাধুর স্বরূপ সর্ববদা উপলব্ধি করিতে পারে না।

- (৬) চন্দ্রের নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিরাছেন যে, কালের প্রভাবে যেরূপ চল্দ্রের কলা-সমূহেরই হ্রাস ও বৃদ্ধি হয়, চল্দ্রের কোনরূপ বিকার হয় না, সেইরূপ জন্ম হইতে মরণ-পর্যান্ত দেহেরই বিকার ঘটিয়া থাকে; আত্মার কোনরূপ বিকার ঘটে না।
- (৭) সূর্যাের নিকট হইতে তিনি শিক্ষা করিয়াছেন যে, সূর্যা যেরপে পৃথিবীর জলসমূহ কিরণের ঘারা আকর্ষণ করিয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতেই বর্ষণ করে, ভক্তগণও সেইরূপ বিষয়-সমূহ গ্রহণ করিলেও বিষয়ের ঘারা আসক্ত হন না। সূর্য্য স্থপ্রকাশ ও নিভ্য-ছির। সূর্য্য পূর্ববিদ্ধিক নিভাই উদিত হওয়ায় মূর্থ লােকেরাই মনে মনে সিদ্ধান্ত করিতে পারে—পূর্ববিদিকই সূর্য্যের জননী; কিন্তু কোন সুধা ব্যক্তিই পূর্ববিদিককে সূর্য্যের জননী বলেন না,—পৃথিবীর ভ্রমণকালে পৃথিবীন্থিত দর্শকের ও তাহার চক্ষুর অবস্থান-ভেদে সূর্য্যের পূর্ববিদিকে উদয় ও পশ্চিমদিকে অস্ত-গমন বা অভিক্ষুত্ত মেঘের ঘারা আবরণ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়।
- (৮) পৃথিবীর কোন বন্ধজীব বা বস্তুর সহিত অতিশয় স্নেহ বা অভিশয় আসক্তি কর্ত্তব্য নহে,—ইহা তিনি কপোতের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। কোন এক কপোত বনে এক

বুক্ষের উপর বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার স্ত্রীর সহিত তথায় কর্একৃ বৎসর বাস করিতেছিল। একজন আর একজনকে না দেখিলে থাকিতে পারিত না: উভয়েই একত্র শয়ন, উপবেশন, ভ্রমণ, অবস্থান, আলাপ, ক্রীড়া ও ভোজনাদি কার্য্য করিত। কপোডী যাহা চাহিত, কপোত অতিক্ষ্ট-সাধ্য হইলেও তাহা আনিয়া দিত। কালক্রমে কপোড়ী অনেকগুলি সন্তান প্রসব করিল এবং শাবক-গণের মধুর শব্দে আনন্দিত হইয়া তাহাদিগকে লালন-পালন করিতে লাগিল। কপোত ও কপোতা উভয়েই সন্তানগণের পালনের জন্ম চেফা করিতে কোন ক্রেটী করিল না। উহারা উভয়েই শিশুদের খাভূ-সংগ্রহের জন্ম অন্যত্র গমন করিয়া-हिल, এगन ममन्न এक गांध वरनत्र मस्या करभाज-भिल्छिलिक দেখিয়া উহাদিগকে জালে আবদ্ধ করিল। কপোত-কপোতী ফিরিয়া আসিয়া শাবকগণকে জালবদ্ধ ও ক্রন্দন করিতে দেখিয়া অত্যন্ত তুঃখিত হইল। কপোতী রোদন করিতে করিতে শাবক-গণের দিকে ধাবিত হইল এবং জালে আবদ্ধ হইয়া পড়িল, কপোতও সন্তানদিগকে ও প্রাণাধিকা পত্নীকে জালে আবদ্ধ দেখিয়া বিলাপ করিতে লাগিল এবং স্ত্রীপুত্রাদিকে জালে আবদ্ধ, মরণোশ্ম্থ ও মুক্তির জন্ম চেন্টাযুক্ত-সত্ত্বেও অসহায় দর্শন করিয়া নিজেও জালের মধ্যে গিয়া পতিত হইল। ব্যাধ সকলকে ধরিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

কপোতের স্থায় এইরূপ ইন্দ্রিয়ন্ত্র্থে নিরত বহু পোয়াযুক্ত ব্যক্তিও পোয়াগণের পালনে আসক্ত হইয়া অবশেষে আত্মীয়-

- ু সঞ্জনের সহিত মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যে-ব্যক্তি মুক্তির দার মনুষ্যদেহ লাভ করিয়াও কপোতের ন্যায় গৃহধর্ম্মেই আসক্ত হয়, সে মঙ্গলের পথে আরোহণের ভাণ করিলেও পণ্ডিতগণ তাহাকে ভবকৃপে পতিত বলিয়াই জানেন।
  - (৯) শুজগর সর্পের নিকট হইতে তিনি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন যে, ভগবানের ইচ্ছাক্রমে অনায়াসে স্বাতু বা অস্বাতু, প্রচুর বা অল্প—যথন যেরপ খাগ্যদ্রব্য লাভ হয়, ভদ্মারাই তথন কোনরপে শরীয়যাত্রা নির্বাহ করিয়া ভগবানের সেবায়ই নিযুক্ত থাকা বুদ্ধিমানের কার্য্য। ভগবানে শরণাগভ হইয়া নিজের ভোগের চেফীয় অচঞ্চল থাকিয়া গুরু ও ভগবানের সেবা করিতে হইবে। কোন ভোজনের দ্রব্য না পাওয়া গেলেও ভগবানের ইচ্ছা জানিয়া ধৈর্য্য-ধারণ-পূর্ববক ভগবানেরই সেবা করিতে হইবে। যাহারা উদরের বা জিহ্বার লোভে ইতন্ততঃ ধাবিত হয়, ভাহারা কথনও কুফের সেবা লাভ করিতে পারে না।
    - (১০) সমৃদ্রের নিকট হইতে তিনি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, মুনি বাহিরে প্রসন্ধ, অন্তরে গন্তীর, ইয়ন্তা-রহিত, অলজ্বনীয়, দেশ ও কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ও অবিকৃত হইয়া নিশ্চল সাগরের মত অবস্থান করিবেন। সমৃদ্রকে যেরূপ মাপা যায় না, ভগবানের ভক্তকেও কেহ তদ্রুপ মাপিয়া লইতে পারে না। অজ্ঞ বদ্ধজীব-গণ মুক্ত পুরুষগণের অতল গন্তীর হৃদয় বুঝিতে অসমর্থ।

সমুদ্র যেরূপ বর্ষাকালে বহু নদ-নদীর সঙ্গ লাভ করিয়াও সীমা অভিক্রেম করে না, অথবা গ্রীম্মকালে উহাদের সঙ্গ না

#### खेशाशास्त्र खेशदमन

700

পাইলেও শুক্ষ হইয়া যায় না, ভগবন্ত ক্রও সেইরূপ পৃথিবীর কোর্ন: বস্তুর দারা পরিপূর্ণ বা পার্থিব-বস্তুর অভাবে অপূর্ণ হন না। তাঁহারা সর্বকালেই পূর্ণ, মুক্ত, নিতাসিদ্ধ।

- (১১) তিনি পতম্বের নিকট ইহাই শিক্ষা লাভ করিরাছেন বে, পতন্ত প্রদীপের আলোকের রূপে মুগ্ধ হইরা উহাকে ভোগ করিবার আশায় উহাতেই পুড়িয়া প্রাণ হারার; বন্ধজীবও কামিনী, কাঞ্চন, বসন, ভূষণাদি বস্তুর ভোগ-বাসনায় লুব্ধ ও জ্ঞানশৃত্য হইরা পতম্বের তার মৃত্যুমুখে পতিত হয়।
- (১২) ভ্রের নিকট তিনি এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, ভ্রমর যেরপ নানা পুষ্প হইতে অল্প অল্প করিয়া মধু সংগ্রহ করে, মুনি ব্যক্তিও সেই প্রকার নানাম্বান হইতে মাধুকরী ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। মূর্থ ভ্রমর যেরপে বিশিষ্ট গন্ধ-লোভে একই পদ্মে অবস্থান করিয়া সূর্য্যান্তকালে পদ্ম মুকুলিত হইলে তাহাতেই আবদ্ধ হয়, সেইরূপ যে-ব্যক্তি মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ না করিয়া কোন বিষয়ীর গৃহকেই তাহার আশ্রেয় মনে করে, সে-ব্যক্তিও উহাতে আবদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়। ভ্রমর যেরূপ ক্ষুন্ত, বৃহৎ নানা পুষ্পা হইতেই মধু সংগ্রহ করে, সেইরূপ সারগ্রাহী ব্যক্তিও ক্ষুত্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হুইতেই ভগবানে ভক্তিরূপ সার-কথা গ্রহণ করেন।

ভূপ ও মক্ষিকা এই ছুইটা প্রাণার আচরণ হইতে অনেক শিক্ষা করিবার আছে। ভূপ বা ভ্রমর একমাত্র পুপোর মধু পান করিয়া থাকে, আর মক্ষিকা সকল বস্তুরই আস্বাদ গ্রহণ করে। পক ও স্থমিষ্ট আত্র, কাঁঠাল, তাল ফলের রসের স্থগদ্ধে ও আস্তা- 76-9

কুড়ের পঁচা অয় ফেনের তুর্গন্ধে মক্ষিকার সমান-বোধ দৃষ্ট হয়। মক্ষিকা তুষ্ট ক্ষন্ত, গলিত কুষ্ঠ, শব-মাংস শোণিত, পক ব্রণ ও কফে যেরূপ তৃপ্তি লাভ করে, পরমান্ন-আস্বাদনেও সেই প্রকার স্থানুভব করিয়া থাকে। বিষ্ঠার তুর্গন্ধে ও চন্দনের স্থান্ধে, অমেধ্য-মাংস ও মেধ্য-গব্যে, অয় দ্রব্য বা ফল ও মধুর দ্রব্যে তুল্য বা সমান বিচার করিয়া থাকে।

চিচ্জড়সমন্বয়বাদিগণ এই মক্ষিকার প্রতীক, আর শুদ্ধ ভগবন্তক্তগণ ভৃষ্ণের আদর্শ। নির্কেশেষবাদী বা মায়াবাদিগণ বিষ্ণু ও সায়াবদ্ধজীব, চিচ্ছক্তি ও জড়শক্তি, নিগুণ শুদ্ধসন্ত্ব ও সগুণ মিশ্রসত্ত্, নিরুপাধিক ও সোপাধিক, চিদ্বিলাস-লালা ও জডবিলাস-কাম, অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, মুক্ত ও বন্ধ, অথবা সিদ্ধ ও সাধক প্রভৃতিতে তুলা বা সমান জ্ঞান করেন, ইহাই তথা-কথিত 'সমন্বয়-বাদ'। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতে একটি মক্ষিকা একজীবহস্তা ভীষণ বিষধর সর্প অপেক্ষাও মহামারীর মূলরূপে ব্যাপকতরভাবে বহু জীবের প্রাণ-নাশের কারণ হয় 🛭 এতদ্বাডীত রসবিদ্গণের মতেও শ্রীহরি-পাদপদ্মের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-গান মধুপানমত ভক্ত-ভৃষ্ণের আর নির্মালচিত, শুদ্ধসত্ত, সুধী সাধুগণের মনে স্থাধর উৎপাদন দূরে থাকুক, সর্ববন্ধণ অভন্নিরসন. চিজ্জড়সমন্বয় ও কুতর্কের আশ্রায়ে অপ্রাকৃত-বস্তুতে প্রাকৃতত্বের আরোপরূপ ছিদ্রায়েষণের ভ্যান্ভ্যানানিতে মর্ম্মপীড়াই উৎপাদন নিবিবশেষবাদিগণ এইরূপে মক্ষিকা-রুত্তি প্রকাশ করিয়া করে। অতএব দেহ ও আত্মার স্বাস্থ্য-রক্ষণেচ্ছু-মাত্রেরই থাকে।

নির্বিশেষবাদ বা মারাবাদরূপ-মক্ষিকার ছঃসক্ষ পরিত্যাগ করা, সর্ববতোভাবে কর্ত্তব্য।

- (১৩) হন্তিনা পাঠাইর। বস্তু হস্তাদিগকে মোহিত করিয়। 'থেদার' (বেড়ায়) আবদ্ধ করা হয়। হস্তা হস্তিনীর সঙ্গ-লাভের আশায় এইরূপ আবদ্ধ হইয়া চিরদিনের জন্য পরাধীনতা স্বীকার করে। বিবেকী পুরুষ কথনও কামিনীর সঙ্গ প্রার্থনা করিবেন না; তাহা হইলে তাহাকেও চিরদিনের জন্য মায়ার বন্ধনে বদ্ধ হইয়া পড়িতে হইবে। অবধৃত মহাশ্য় হস্তার নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।
- (১৪) লোভী পুরুষ অতি দুঃখের সহিত অর্থ সঞ্চয় করে; কিন্তু তাহা দান বা উপভোগ না করিলে অন্ত লোকে সেই ধনের সন্ধান পাইয়া উহা হরণ করিয়া থাকে। মধুমক্ষিকাও অনেক কয়ে মধু সঞ্চয় করে; কিন্তু মধু-হরণকারী ব্যক্তি সেই সঞ্চিত মধুর সন্ধান পাইয়া তাহা হরণ করিয়া থাকে। অতএব নিজের জন্ম সঞ্চয় করা বৃদ্ধিমানের কার্য্য নহে। ভগবন্তক্তগণের সেবায়ই মধু অর্থাৎ অর্থ, বিত্তাদি নিযুক্ত করিতে হইবে।

মধু-চোর যেরূপ অপরের সঞ্চিত মধু হরণ করে, সেইরূপ সন্মাসিগণও গৃহস্থগণের দার। অতি কফে অর্জ্ঞিত অন্ন প্রভৃতির অগ্রভাগ হরিসেবার জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। অবধৃত মধু-চোরের নিকট এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

(১৫) কুরঙ্গ ব্যাধের বংশী-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া আবদ্ধ হয়। ঐক্তরপ হরিণের ন্যায় কর্ণের অত্যন্ত তৃপ্তিকর হইলেও সন্মাদিগণ কোন গ্রাম্য-গান বা গ্রাম্য-কথা শ্রবণ করিবেন না। 'রস-গানে'র লামে যে-সকল সঙ্গীত জড়-কাব্যরস বা জড়-আনন্দ-উপভোগের লোভে শ্রবণ করা হয়, তাহা শ্রবণ করিয়াও জীব বদ্ধ হইয়া পড়ে। ঋয়ুশৃন্ধ-মুনি কামিনীগণের নৃত্য, গীত ও বাছে আসক্ত হইয়া তাহাদের অধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অভএর কোনপ্রকার গ্রাম্য আলাপ, গান বা কথা শুনিলে হরিপের ন্যায় বদ্ধ হইছে হইবে, ইহা অবধৃত হরিণের নিকট শিক্ষা করিয়াছেন।

- (১৬) মৎস্থ জিহ্বার লোভে বড়নীতে আবদ্ধ হুইরা প্রাণ হারার; সেইরূপ তুর্ব দ্বি ব্যক্তিও জিহ্বার লোভে মৃত্যুমুথে পভিত হয়। মনীয়ী ব্যক্তিগণ উপবাসী থাকিরা জিহ্ব। ব্যতীত সকল ইন্দ্রিয়কে শীঘ্রই বশীভূত করেন; কিন্তু উপবাসী ব্যক্তির জিহ্বার বেগ পূর্ববাপেক্ষা বদ্ধিতই হইয়া থাকে; এজগু জন্ম ইন্দ্রিয়-সকল জন্ম করিলেও যে-পর্যান্ত জিহ্বার বেগ জন্ম করিতে না পার। যান্ত্র, সে-কাল-পর্যান্ত জিতেন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে না। জিহ্বা-বেগ জন্ম করিতে পারিলে সমন্ত ইন্দ্রিয়ই জিত হইয়া থাকে। অবধৃত মহস্থের নিকট এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।
  - (১৭) অতি প্রাচীনকালে বিদেহ-নগরে 'পিঙ্গলা' নাম্না এক বেশ্যা বাদ করিত। সেই বেশ্যা সন্ধ্যাকালে উত্তম বসন-ভূষণে সভ্জিত হইয়া উপ-পতির আশায় বহির্দারে অপেক্ষা করিতেছিল। সেই পথ দিয়া যত পুরুষ চলিয়া যাইতেছিল, ভাহাদিগের প্রত্যেককে দেখিয়াই পিঙ্গলা ভাহার অভিলাষ-পূরণকারী বলিয়া মনে করিতেছিল। এইরূপ একজনের পর আর একজন পুরুষ

ক্রমে-ক্রমে চলিয়া বাইতে লাগিল। কিন্তু কেইই বেশ্যার বাশা পূর্ণ করিল না। তথন পিন্ধলা অত্যন্ত নিরাশ ইইয়ানি পড়িল। তাহার ক্ষদেরে বৈরাগ্যের উদয় ইইল। সে ধনের লোভে কিরূপভাবে দেহ বিক্রের করিয়া দ্রৈণ, কামাসক্ত ব্যক্তিণগণের সেবা করিয়াছে, নানা বিকারযুক্ত নর-শরীরে আসক্ত ইইয়াছে, তাহা অমুতাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিল,— "একমাত্র শ্রীহরি ব্যতীত জীবের নির্ম্মল আত্মার আর কেই ভোক্তা নহে, স্বরূপে সকলেই প্রকৃতি, ভগবানই একমাত্র পুরুষ।" তাহার এইরূপ বিচারের উদয় ইইল। সে তখন জাগতিক আশা-ভরসাকে জলাঞ্জলি দিয়া একমাত্র হরির সেবার কামনাই করিতে লাগিল।

অবধৃত পিঙ্গলা-বেশ্যার নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, জগতের সমস্ত আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির পাদপদ্যে আত্মনিবেদন ও শরণাগতি শিক্ষা করাই সর্ববা-পেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্যা।

(১৮) এক কুরর (কুরল) পক্ষা অন্য এক কুরর পক্ষাকে মাংস সংগ্রহ করিয়া উড়িয়া যাইতে দেখিয়া উহাকে আক্রমণ করিল, তখন আক্রান্ত পক্ষাটী মাংস পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিল। অবধৃত কুরর পক্ষার নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, যখন জাব অন্য জীবের প্রতি হিংসা পরিত্যাগ করে, তখন তাহার প্রতি কেহ হিংসা করে না। যাঁহারা ভগবানের প্রেম-লাভে উৎস্থক হন, কেহ তাঁহাদের শক্রতা করিতে পারে না,

জুর্থাৎ অপরে তাঁহার শক্তভা বা হিংসা করিলেও ভক্তের হাদরে স্ক্রখের অভাব হয় না।

- (১৯) যাঁহার হৃদয়ে মান-অপমান বা গৃহ-পুঞাদির বিষয়ে চিন্তা নাই, তিনি সর্ববদা সম্ভট হইরা বিচরণ করিতে পারেন। অজ্ঞ বালক ও পরম জ্ঞানবান্ ভগবদ্ভক্ত উভয়েই নিশ্চিন্তভাবে ও পরমানন্দে বিচরণ করেন। সংসারে যে ব্যক্তি যত অধিক মনোনিবেশ করিবে, তাহার তত অধিক কফ্ট ভোগ করিতে হইবে। বালকের আয় উদাসীন থাকিয়া সর্ববদা ভগবানের সেবানন্দে নিয়য় থাকিলেই প্রকৃত শান্তি লাভ করা যায়। অরধৃত বালকের নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।
- (২০) এক সময় এক বিবাহযোগ্যা কুমারীকে দেখিবার জন্য কভিপয় ব্যক্তি উক্ত কুমারীর পিত্রালয়ে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সেই সময় কুমারীর পিতা ও আত্মীয়-স্বজন কেহই গৃহে ছিলেন না। কাজেই স্বয়ং কুমারীকেই অতিথিদের সংকার করিতে হইয়াছিল। কুমারী অতিথিগণের ভোজনের জন্য শালিধায় কুটিতে উন্ততা হইলে তাহার হাতের বালাগুলির পরস্পর সম্বর্ষণে শব্দ হইতে লাগিল। ধান-ভানার বিষয় জানিলে অভিথিগণ কুমারীর পিতাকে অতান্ত দরিত্র মনে করিবে বিবেচনা করিয়া বুদ্দিমতী কুমারী লজ্জায় হাত হইতে ক্রমশঃ বালাগুলি খুলিয়া ফেলিল। মাত্র এক এক হাতে ছইটী করিয়া বালা রাখিল। আবার যখন ধান কুটীতে আরম্ভ করিল, তখন পূর্বেরই ন্যায় বালার শব্দ হইতে লাগিল, তখন কুমারী প্রত্যেক

হাত হইতে একটা করিয়া বালা থুলিল, তখন তাহার এক একটা হাতে এক একটা বালা থাকিল।

অবধৃত উক্ত কুমারীর নিকট হইতে এই শিক্ষা করিয়াছেন যে, যেখানে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া একের অধিক লোক একত্র বাস করে, তথার পরস্পার বিবাদ অবশ্যস্তাবী। যে-স্থানে বহু অন্যাভিলাষী ব্যক্তির বহু অভিলাষ ও উদ্দেশ্য, তথার সন্ভেবর সার্থকতা নাই।সমান-চিত্তর্ত্তিবিশিক্ট অর্থাৎ সকলেই এক সদ্গুরুর অনুগত হইয়া একমাত্র কৃষ্ণভঙ্গনের জন্ম মিলিভ বহু ব্যক্তি যদি সমভাবে ভগবানের কীর্ত্তন করেন, ভগবানের সেবা করেন, তাহা হইলে একতানের কোনও ব্যাঘাত হয় না। সমান-চিত্তর্ত্তিবিশিক্ট ব্যক্তি লইয়া ভগবানের ভজনই প্রকৃত নির্ভ্জনতা। নতুবা নির্জ্জনে থাকিয়াও অন্তরে বাদ-বিসম্বাদের বিষ বন্ধিত হইতে থাকে।

(২১) এক লোহকার বাণ নির্মাণ করিভেছিল। সে ভাহার কার্য্যে এভটা আবিষ্ট হইরা পড়িরাছিল যে, তাহার সম্মুথ দির। সেই দেশের রাজা বহু অমুচর ও বাগুভাণ্ডের সহিত গমন করিতেছিলেন, টুকিন্তু উক্ত বাণ-নির্মাণকারী ভাহা কিছুই জানিতে পারে নাই।

অবধৃত এই বাণ-নির্মাণকারীর নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, যিনি ভগবানে শরণাগত হইয়াছেন, তাঁহারও বাহিরের কোন বিষয়ে অভিনিবেশ থাকে না। তিনি দেহের কার্য্যগুলিও অভ্যাসে করিয়া থাকেন। ভগবানের নাম-গুণ-কীর্ত্তনে—সাধুগণের সেবায়ই তাঁহার চিত্ত তন্ময় থাকে। ্ (২২) সর্প একাকী ভ্রমণ করে, তাহার কোন নির্দ্দিষ্ট বাস-স্থান নাই; সে সর্ববদা সভর্ক, তাহার গতিবিধি কেহ লক্ষ্য করিছে পারে না, সে অধিক শব্দ করে না। সর্প পরের নির্দ্মিত গর্ত্তে প্রবেশ করিয়া স্থথে বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়।

অবধৃত সর্পের নিকট হইতে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, কাহারও অপেক্ষাযুক্ত হওয়া বা কাহারও সেবা গ্রহণ করা উচিত নহে। একাকী ভগবানের ভজন করিতে করিতে বিচরণ করা উচিত। সন্মাসীর গৃহস্থের আর কোন নির্দ্দিইট বাসস্থান থাকা উচিত নহে। যিনি ভগবানের ভজন করিবেন, তিনি সর্পের স্থায় সর্ববদ। সতর্ক থাকিবেন। সাধুসঙ্গে স্তরক্ষিত হইয়া হরিভজন না করিলে মায়া যে-কোন-মুহূর্ত্তে আসিয়া জীবের প্রাণ সংহার করিতে পারে। প্রজন্ন অর্থাৎ হরিকথা ব্যতীত অন্ম কথা বলা ভগবদ্-ভক্তের উচিত নহে। ভগবানের সেবক নিজের থাকিবার জন্ত ু গৃহনির্ম্মাণের ক্লেশ স্বীকার করিবেন না। জাগতিক ভারবাহী ব্যক্তিগণ নানাপ্রকার ক্লেশ স্বীকার করিয়া যে-সকল অট্টালিকা, সৌধ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন, বা নৃতন নৃতন বৈজ্ঞানিক বিষয় আবিষ্কার করিয়া বৈহ্যান্তিক আলো, যান প্রভৃতি নির্ম্মাণ করেন, হরিকীর্ত্তনকারিগণ এসকল বস্তু হরিকীর্তনের সাহাযো নিযুক্ত कतिया मिर्दा छाटा ट्रेटलिट मात्रशाही ट्रेटि भातिर्दा ।

(২৩) উর্ণনাভ (মাকড়সা) তাহার হৃদয় হইতে মুখদারা সূত্র বিস্তার করিয়া উক্ত সূত্রের মধ্যে বিহার করে, পুনরারই উহাকে গ্রাস করিয়া থাকে। অবধৃত এই উর্ণনাভের নিকট

হইতে শিক্ষা করিয়াছেন যে, ভগবান্ও উর্ণনাভের তায় তাঁহার মায়া-শক্তির দারা এই ব্রহ্মাণ্ড স্মন্তি করিয়া উহা আবার সংহার করিয়া থাকেন। অভএব এই মায়াময় সংসারে মত্ত না হইয়া ভগবানের সেবায় নিযুক্ত হওয়াই কর্ত্তব্য।

(২৪) কুমারিকা পোকা অশু তুর্বল কীটকে নিজের গৃহে আনিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিলে ঐ তুর্বল কীট বলবান্ কীটের চিন্তা করিতে করিতে পূর্বব-শরীর ত্যাগ না করিয়াই ক্রেমে-ক্রেমে বলবান্ কীটের স্থায় রূপ লাভ করিয়া থাকে। অবধৃত ঐ কুমারিকা পোকার নিকট এই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন যে, সাধক রাগমার্গে ভগবানের নামভজন (শ্রাবণ-কীর্ত্তন-ম্মরণ) করিতে করিতে চিদানন্দ-শরীরধারী থাকিয়া শীঘ্রই সহজে জীবমুক্ত হইতে পারেন। তাঁহার দেহ ভগবানের স্থায় সচ্চিদানন্দত্ব প্রাপ্ত হয়।

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্ম-সমর্পণ। সেই কালে ক্লফ তারে করে আত্মসম॥ সেই দেহ করে তা'র, চিদানন্দময়। অপ্রাক্কত-দেহে ক্লফের চরণ ভল্পয়॥"

অবধৃত এই চবিবশজনকে শিক্ষাগুরু করিয়া এই সকল জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। আর নিজের দেহ হইতেও অনেক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। যে-দেহের প্রতি এতটা আসক্ত হইয়া আমরা আমাদের নিত্যমঙ্গল ভুলিয়া রহিয়াছি, সেই দেহকে লইয়া শৃগাল-কুকুরাদি পরিণামে মহোৎসব করিবে অর্থাৎ উহাই তাঁহাদিগের

ভৌজনের সামগ্রী হইবে। অভএব দেহকে পরের সম্পত্তি জানিরা অবধৃত ভগবানের তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন। মায়াবদ্ধ মানুষ অতি কটে ধন উপার্জ্জন করিরা দেহের ভোগস্থথের জন্ম সেই ধনের দ্বারা দ্রা, পুত্র, সম্পত্তি, পশু, ভূডা, গৃহ ও আত্মীয়-সঞ্জনের বিস্তার ও পালন করিয়া থাকে; আয়ুং শেষ হইলে ঐ দেহই রুক্লের ন্যায় অন্য দেহস্পত্তির বাজরুপ কর্ম্মসমূহ উৎপাদন করিয়া বিনই্ট হইয়া থাকে। কোন গৃহস্থের অনেকগুলি দ্রী থাকিলে যেরূপ তাহারা প্রত্যেকেই স্বামীকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করিতে চেন্টা করে, সেইরূপ চক্ষুং, কর্ণ, নাসিকা, জিহবা, ত্বক্, উদর ও যাবতীর ইন্দ্রিয় দেহে আসক্ত ব্যক্তিকে সর্ববদা আকর্ষণ করিয়া অন্তির করিয়া তুলিতেছে।

মায়াবদ্ধ প্রাণিগণ চৌরাশি-লক্ষ জন্ম ভ্রমণ করিবার পর মনুষ্যজন্ম লাভ করে; তন্মধ্যে নয়লক্ষ-বার জলজন্ত, বিশলক্ষ-বার নানাপ্রকার স্থাবরদেহ, এগারলক্ষ-বার নানাপ্রকার কৃমি-কাট, দশলক্ষবার নানাপ্রকার পক্ষা, ত্রিশলক্ষ-বার নানাপ্রকার পশুদেহ ও
চারিলক্ষ-বার নানাপ্রকার মনুষ্য দেহ লাভ করিয়া অবশেষে
সাধুগণের সন্ধ ও তাঁহাদের উপদেশ-ভ্রাবণের যোগ্যতা লাভ করে।
এই মনুষ্য-দেহ দেবভাদের দেহ অপেক্ষাও হরিভজনের পক্ষে
অধিক উপযোগী; কারণ, দেবভাগণ স্বর্গরাজ্যে সর্ববদা স্থভোগে
মত্ত থাকায় তাঁহাদের নিত্যমন্ধ্যদেহ থাকিতে থাকিতে একমাত্র
ভ্রগবানের সেবার জন্য সর্ববক্ষণ যতুবান্ হইবেন। বিষয়ভোগ

হইল না মনে করিয়া আক্ষেপ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে; কারণ, অস্থান্থ নিকৃষ্ট প্রাণীর দেহেও বিষয়ভোগ পাওয়া যাইতে পারিবে। সমস্ত জন্মেই ভোগ্য দেহ-মনের তৃপ্তিকর বস্তুর (আত্মীয়াকারেই হউক বা দ্রব্যাকারেই হউক ) অর্থাৎ 'বিষয়' পাওয়া যায়; কিন্তু একমাত্র মনুষ্য-জন্ম-ব্যতীত আর অন্য কোন জন্মে সদৃগুরুদেব ও কৃষ্ণের সেবা লাভ হয় না।

# অবন্তীনগরীর ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু

প্রভাবি ব্রিরারা অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি
দেবতা, জ্ঞাতি, অতিথি বা কাহাকেও তাহার সঞ্চিত অর্থ ইইতে
এক কপদ্দিকও প্রদান করিতেন না। তাঁহার এইরপ ফক তুল্য
ক্রপণ সভাব দেখিয়া কি পুজ্র, কি স্ত্রী, কি কন্যা, কি বন্ধু-বান্ধব, কি
দেবতা কেইই তাহাকে দেখিতে পারিতেন না। দেবতাগণ রুষ্টহওয়ায় ক্রপণ-ব্রান্ধণের অর্থ নানাভাবে বিনষ্ট ইইতে লাগিল।
দস্ত্যা, গৃহদাহ প্রভৃতি দৈবত্বনিপাক, রাজা ও লোকের উৎপীড়নে
কালপ্রভাবে সমস্ত অর্থ ই বিনষ্ট ইইল। তথন আত্মীয় সজন ঐ
ব্যাক্ষণকে আরও উপেক্ষা করিতে লাগিল। ইহাদের ব্যবহাকে

মৃশ্মাহত হইয়া ব্রাহ্মণের বিরাগ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ তখন অনুতাপ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন,—"হায়! আমি অর্থের জন্ম এত চেফ্টা করিয়াও ধর্ম্ম বা কাম কোনটীই লাভ করিতে পারি নাই, নিজের শরীরকেও রুথা কফ্ট প্রদান করিয়াছি। অর্থের উপার্জ্জন ও বর্দ্ধনে মহা-প্রয়াস, ব্যয়ে ত্রাস, রক্ষণ-উপভোগে চিন্তা এবং বিনাশে ভ্রম উপস্থিত হইয়া থাকে। চৌর্য্য, হিংসা, মিথ্যা-বাক্য, দম্ভ, কাম, ক্রোই, বিস্ময়, গর্বব, ভেদ, শত্রুতা, অবিশাস, স্পর্দ্ধা, স্ত্রী, দ্যুত ও মন্ত বিষয়ক নানপ্রকার পাপ কার্য্য 'অর্থ' নামক অনর্থ হইতে উদিত হয়। ভাতা, স্ত্রী, পিভা, বান্ধব প্রভৃতি প্রিয়বাক্তিগণও অতি সামান্ত পরিমাণ অর্থের জন্ত শত্রু হইয়া পড়ে। এই অত্যন্ত চূৰ্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া যে-ব্যক্তি অর্থের অনর্থে পভিত হয় এবং ভগবানের ভঙ্গন পরিত্যাগ করে, ভাহার মত মূর্থ আর কে আছে ? বাঁহার অনুগ্রহে আমার এই দুশা উপন্থিত হইয়াছে এবং সংসার-সাগর হইতে উদ্ধারের উপায়-স্বরূপ বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছে, দেই ভগবান্ হরি নিশ্চয়ই আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। খটাস রাজা মুহূর্ত্তকাল সাধন করিয়াই বৈকুণ্ঠলোক লাভ করিয়াছিলেন। স্ত্তরাং ভগবানের কৃপা হইলে আমার পক্ষেও অল্লক্ষণের মধ্যে মঙ্গল-লাভ অসম্ভব নহে।"

মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া অবস্তীনগরীর ব্রাহ্মণ ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

সংসারের ভোগ বা সংসারের ভ্যাগ এই উভয় কার্য্যে জগতের লোকের দেহ, বাক্য ও মন নিযুক্ত রহিয়াছে। ঐ উভয়বিধ কার্য্য হইতে দেহ, মন ও বাক্যকে তুলিয়া আনিয়া ভগবানের সেবার কার্য্যে অর্থাৎ ভগবানের নাম-শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণে নিয়োগ করাই ব্রিদণ্ড-সন্ম্যাস-গ্রহণ। জগতের লোক-সমূহ জগতের সেবায় দেহ, বাক্য ও মন নিয়োগ করে। স্থভরাং ভগবানের সেবায় কাহাকেও ঐসকল নিযুক্ত করিতে দেখিলে তাহারা ঐরূপ ব্যক্তিকে ভাহাদের দল-ছাড়া মনে করিয়া ভাহার উপর নানাপ্রকার অভ্যাচার ও ভাহাকে বিজ্ঞাপ করিয়া থাকে।

অবন্তীনগরীর মলিনবাস বৃদ্ধ ভিক্ষুককে দেখিয়া সামাজিক লোকসকল নানাপ্রকার কুবাক্য প্রয়োগ ও নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। কভকগুলি লোক ত্রিদণ্ড যে নারায়ণ-স্বরূপ,



ভাহা বুঝিতে না পারিয়া উহাকে এক খণ্ড বংশ্যস্থি-মাত্র মনে করিয়া উহা আকর্ষণ করিতে লাগিল। কেহ বা কমগুলু, কেহ বা জপের মালা, বস্ত্র, ভোজন-পাত্র প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া গেল। ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু তাঁহার ভিক্ষার অন্ন ভগবান্কে নিবেদন করিয়া নদার তাঁরে তাহা গ্রহণ করিতে বসিলে সামাজিকগণের ইসিতে কভিপয় বালক ত্রিদণ্ডীর ভগবৎ-প্রসাদের উপর থু-থু, বালি, ছাই, মাটা প্রভৃতি নিক্ষেপ, ত্রিদণ্ডীর গাত্রে অধোবায়ু পরিত্যাগ, নানাপ্রকার তিরস্কার ও নির্যাতন করিতে লাগিল। ভিক্ষুইহাতেও কিছু না বলায় উহারা নানাপ্রকার উৎপীড়ন করিয়া তাঁহাকে কথা বলাইবার চেফা করিতে লাগিল। ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু এই সকল উৎপীড়নে বিন্দুমাত্রও বিচলিত না হইয়া উহাদ্দিগকে দৈব-দণ্ড ও ভগবানের কৃপা-জ্ঞানে বরণ করিলেন। নরাধম-প্রকৃতি ব্যক্তিগণ ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুকে তাঁহার স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত করিবার জন্ম নানাপ্রকার নিন্দা, কুৎসা, কটুক্তি করিলেও তিনি সাত্মিক-ধৈর্য্য-অবলম্বন-পূর্ববক স্বধর্ম্মে অবস্থান করিয়া এই গাথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন.—

"মানুষ, দেবতা, আত্মা, গ্রহ, কর্ম্ম বা কাল—কেহই আমার স্থ-তৃঃথের কারণ নহে। যাহা দারা এই সংসারচক্র পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সেই মনই একমাত্র এই স্থ-তৃঃথের কারণ। এই মন বলবান্ হইতেও মহাবলশালী ও যোগিগণের নিকটও ভয়ঙ্কর। অভএব যিনি এই মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তিনি সকল ইন্দ্রির জয় করিয়া থাকেন। এই মনরূপ তুর্ভর শক্রকে পরাজিত না করিয়া অত্যের সহিত র্থা কলহে প্রবৃত্ত হইয়া যে-ব্যক্তি রিপুগণকে মিত্ররূপে বরণ করে, সে অতিশয় মূর্থ। শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্ম-সেবায় রতি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে এই

মনের নিগ্রন্থ হইতে পারে না। অতএব আমি পূর্বব মহাপুরুষগণের সেবিত এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়। শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-সেবার দারা অনস্ত অপার অজ্ঞান-সাগর উত্তীর্ণ হইব।"

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু এইরূপ বিচার করিয়া অক্লান্তভাবে হরিকার্ত্তন করিতে করিতে সমগ্র পৃথিবী ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষুর এই চরিত্র হইতে জীবমাত্রেরই শিক্ষার বিষয় আছে। পৃথিবীর বহিন্মুখ-লোক বা গণমতের নিকট যাঁহার। অধিক প্রিয় হইতে চাহেন, তাঁহারাই ভোগী কর্মী বা প্রতিষ্ঠা-কামী। ঐীচৈতভাদেবের পার্বদ শ্রীল জগদানন্দ গোস্বামী প্রভূ বলিয়াছেন,—'গৌর-ভজা, লোক-রক্ষা একত্রে নিক্ষল।' বহিন্মুখ-লোক-ভজন করিতে গেলে ভগবানের ভজন হয় না। ভগবস্তঞ্জন আরম্ভ করিলেই বহিশ্বৃথ-লোক নানাপ্রকার বিজ্ঞপ ও নির্য্যাতনাদি করিয়া ভজনকারীকে সভ্য-পথ হইতে ভ্রম্ট করিবার চেম্টা করে। আবার যখনই ঐরপ নির্যাতন আরম্ভ হয়, তখনই প্রকৃতপক্ষে হরিভঙ্গনের সূচনা হয়। শ্রীমন্তাগবত বলিয়াছেন,—এই ত্রহ্মাণ্ডের বহিন্মুখ জীব আব্রন্ধ-স্তম্ভ ভগবন্তজনকারীর শত্রু হইয়া দণ্ডারমান হয়। দেবতাগণ মনে করেন, ভক্ত তাঁহাদের পদবী ও লোক অতিক্রম করিরা বৈকুণ্ঠলোকে আরোহণ করিতেছেন। স্থতরাং তাঁহারাও হরিভন্সনকারীকে প্রবলভাবে বাধা দিবার জন্ম তাঁহার নিকট নানাপ্রকার বিম্ন উপস্থিত করেন। কেবল যে অসুরগণ হরিভজন-কারীর বিদ্ন উৎপাদন করে, ভাহা নহে, দেবভাগণও ভগবন্তক্তের विच-উৎপাদনে वक्षशत्रिकत हन। এই সমস্ত विच পদ-দলিত

করিয়া বৈকুণ্ঠরাজ্যে উপনীত হইতে হইলে পূর্ববতম মহর্ষিগণের সৈবিত পথের অনুসরণ করিতে হইবে। ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু সেই পথের সন্ধান প্রদান করিয়াছেন। তিনি অপরকে দোষী না করিয়া নিজের মনকে শাসন করিয়াছেন এবং সেই আত্ম-মনঃ-শিক্ষাছেলে সমগ্র জগৎকে ইহা শিক্ষা দিয়াছেন যে, পৃথিবীর বহির্দ্মুখ লোকের শত-শত উৎপীড়ন, নির্ঘ্যাতন, অবিচার, নিন্দা, কুৎসা—সমস্ত উপেক্ষা করিয়া শ্রীমুকুন্দের সেবার আত্ম-নিয়োগই আত্মার মঙ্গল-জনক কার্যা। এই বহির্দ্মুখ-জগতের নির্ঘ্যাতনাদি হরিভজনের প্রতিকূল নহে,—উহা সম্পূর্ণ অনুকূল।

#### ভক্ত ব্যাধ

কদিন শ্রীনারদ গোস্বামী প্রয়াগ-তীর্থে যাত্রা করিলেন।
তিনি বন-পথে চলিতে চলিতে দেখিতে পাইলেন,—ভূমুিতে
একটি হরিণ বাণবিদ্ধ হইয়া ধড়্ফড়্ করিভেছে; আর কিছুদূর
অগ্রসর হইরা দেখিলেন, একটি শৃকরও ঐরপ বাণে বিদ্ধ হইরা
অর্দ্ধ্যতাবস্থায় যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিভেছে। নারদ আরও কিছুদূর
চলিতে চলিতে একটি খরগোসকেও সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে
পাইলেন। ঐসকল প্রাণীর ঐরপ যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিয়া নারদের

হৃদরে বড়ই কম্ট হইল। কে এইসকল প্রাণীকে এইরপ নিষ্ঠু রভারে হত্যা করিয়াছে, এইরপ ভাবিতে ভাবিতে কিছু দূরে গিয়া দেখিতে পাইলেন,—এক ব্যাধ একটি বক্ষের আড়ালে পশু মারিবার ইচ্ছার বাণ জুড়িরা ওত পাতিরা রহিয়াছে। ব্যাধটি দেখিতে মহা-ভয়ঙ্কর, শ্যামবর্ণ, রক্তনেত্র, তাহার হস্তে ধনুর্ববাণ, সে যেন সাক্ষাৎ দগুধারী যমদূত।

নারদ ব্যাধকে দেখিয়া আপন-পথ ছাড়িয়া ব্যাধের নিকট চলিলেন। নারদকে দেখিয়া পশুগুলি সব পলাইয়া গেল। ইহাতে ব্যাধের ক্রোধের সীমা থাকিল না; কেবল নারদের অন্তুত প্রভাবে ব্যাধ তাঁহাকে মুখে গালি দিল না; কিন্তু অন্তরে ক্রোধে জ্বলিতে লাগিল ও নারদকে বলিল,—"গোসাঞি! তোমার চলিবার পথ ছাড়িয়া তুমি কেন এদিকে আসিলে? তোমাকে দেখিয়া আমার লক্ষ্য পশুগুলি পলাইয়া গেল।"

নারদ বলিলেন,—"আমার মনে একটি সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা ভঞ্জন করিবার জন্ম তোমার নিকট আসিলাম। পথে যে কতকগুলি অর্জমৃত পশু দেখিতে পাইলাম, মনে হয়, সেগ্রুলি তোমার। তুমি পশুগুলিকে যদি হত্যা কর, তবে কেন অর্জমৃত করিয়া রাখ; সম্পূর্ণভাবে উহাদিগকে মারিয়া ফোলিলেই ত' তোমার অভীফ সিদ্ধ হয়।"

ব্যাধ কহিল,—"গোসাঞি! আমার নাম—মুগারি! আমি পিতার শিক্ষা-মতে ঐরূপ কার্য্য করিয়া থাকি। অর্দ্ধমূত হইরা পশুগুলি যদি যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করে, তবেই আমি অধিক আনন্দ ২০৫ ভক্ত ব্যাধা

পুষ্ট ; একেবারে মারিয়া ফেলিলে আমি সেইরূপ স্থুখ উপভোগ করিতে পারি না।"

নারদ কহিলেন,—"ব্যাধ! তোমার নিকট আমি একটি জিনিব ভিক্ষা চাই।"

ব্যাথ—বেশ, তুমি যদি পশু চাও, আমি ভোমাকে তাহাই দিব। যদি হরিণের ছাল চাও, ভবে আমার ঘরে চল। হরিণের ছাল, বাঘের ছাল, যাহা কিছু চাও, সব ভোমাকে দিব।

নারদ—আমি এই সকল কিছুই চাহি না। তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা—তুমি আগামী কল্য হইতে বে-সকল পশু মারিবে, তাহা একেবারেই মারিয়া ফেলিবে, অর্দ্ধয়ুত করিতে পারিবে না।

ব্যাধ—তুমি এই ভিক্ষা চাহিতেছ ৷ ইহাতে তোমার কি লাভ হইবে ? পশুকে অর্দ্ধ্যত-অবস্থায় রাখিলে কি হয় ?

নারদ—ইহাতে জীব কট পায়। তুমি যেরপ জীবকে তুঃখ দিতেছ, তোমাকেও এইরপ অর্দ্ধমৃত হইয়া কট পাইতে হইবে। তুমি যে জীবকে হত্যা কর, ইহা থুব পাপ; কিন্তু তুমি যে উহা-দিগকে কট দিয়া বধ কর, সেই পাপের সীমা নাই। তুমি পশু-দিগকে যেরপ কট দিয়া মারিতেছ, পশুরাও ভোমার পর-পর জন্মে ভোমাকে সেরপ কট দিয়াই মারিবে। যে যাহার প্রতি যেরপ বাবহার করে, তাহাকেও ভাহার হাতে সেরপ ব্যবহার পাইতে হয়।

নারদের এই সকল কথা শুনিয়া ব্যাধের মনে ভয় হইল। সে প্রভাহ কত কভ পশুকে এইরূপ অর্দ্ধমৃত করিয়া কট প্রদান করিতেছে, ইহার ফল-ভোগ করিবার জন্ম তাহাকে কত কত জনাই-না গ্রহণ করিতে হইবে ও তাহাতে কত কষ্টই-না পাইতে হইবে তাহা ভাবিয়া ব্যাধ অন্থির হইল। তথন ব্যাধ পুনরায় নারদকে জিজ্ঞাসা করিল,—"গোসাঞি! আমি বাল্যকাল হইতেই এই কর্ম্ম করিতেছি। কেমন করিয়া আমার ন্যায় পাপী উদ্ধার পাইবে? কি উপায়ে আমি এই পাপ হইতে রক্ষা পাইব ? তোমার পায়ে পড়ি, তুমি আমাকে উদ্ধার কর।"

নারদ কহিলেন,—'বিদি তুমি আমার কথা-মত কাজ কর, তবে আমি ভোমাকে এই পাপ হইতে উদ্ধার করিতে পারি।''

ব্যাধ — তুমি যাহা বলিবে, আমি ভাহাই করিব।
নারদ—সকলের আগে ভোমার ধনুকটি ভান্স, ভারপর অন্ত কথা বলিব।

ব্যাধ—ধনুক ভাঙ্গিলে আমি কি করিয়া বাঁচিব ? নারদ— আমি রোজ ভোমার অন্নের ব্যবস্থা করিব।

নারদের এই কথায় ব্যাধ তৎক্ষণাৎ তাহার ধনুক ভাঙ্গিয়া নারদের প্রীচরণে পতিত হইল। তথন নারদ ব্যাধকে উঠাইয়া তাহাকে উপদেশ করিলেন,—"ব্যাধ! তুমি ঘরে গিয়া তোনার পাপার্ভিক্তত সমস্ত ধন আক্ষণকে বিভরণ কর এবং তুমি ও তোনার পত্নী এক একখানি বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহ পরিভাগে কর। নদীর তীরে একখানি কুটীর বাঁধিয়া উহার সম্মুখে একটি তুলসীর বেদি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে তুলসী রোপণ কর। তুলসী-পরিক্রমা ও তুলসীর সেবা করিয়া সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন

কর। তুমি আহারের জন্ম ভাবিও না; আমি ভোমার জন্ম যথেষ্ট অন পাঠাইয়া দিব; ভোমরা তুইজনে যত ইচ্ছা ভোজন করিও।"



ইহার পর নারদ পূর্বেবাক্ত অর্দ্ধয়ত হরিণ, শৃকর ও খরগোসকে সুস্থ করিলেন; ইহা দেখিরা ব্যাধ আশ্চর্য্যা-বিত হইল ও প্রীগুরুদেবের চরণে ক্রমশঃই তাহার স্থদ্য ভক্তি উপস্থিত হইল। নারদ চলিয়া গেলে ব্যাধ গৃহে আসিয়া নারদের উপদেশ-মতই সমস্ত করিল। গ্রামের সর্বব্র প্রেচার হইরা পড়িল

্বে, তুর্দান্ত ব্যাধ গুরুদেবের কুপায় বৈক্ষব হইরাছে। তখন গ্রামের সমস্ত লোক ব্যাধকে অন্ন আনিয়া দিতে লাগিল। এক একদিন দশ বিশজন লোক এইরূপ নানাপ্রকার অন্ধ-ব্যঞ্জনাদি আনিত; কিন্তু ব্যাধ তাহার সহধর্মিণী ও নিজের জন্ম যতটুকু দরকার, সেই পরিমাণ-মাত্র গ্রহণ করিত, বেশী কিছু গ্রহণ করিত না।

ইহার কিছুদিন পর একদিন নারদ পর্ববত-মুনিকে লইয়া সেই ব্যাধের নিকট যাত্রা করিলেন। ব্যাধ দূর হইতেই ঐগ্রিফদেবকে দেখিয়া আস্তে-ব্যস্তে সাফীন্স দণ্ডবৎ করিতে করিতে চলিল। দশুবৎ করিবার স্থানে পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতে দেখিয়া বস্ত্রঘারা স্থান ঝাড়িয়া দশুবৎ করিতে লাগিল। নারদ ব্যাধের চিত্তে এইরূপ অহিংসার ভাব দেখিতে পাইয়া ব্যাধকে বলিলেন,—"ব্যাধ! ভোমার এইরূপ পরিবর্ত্তন কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। যাঁহাদের চিত্ত শ্রীহরির প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়াছে, তাঁহারা কখনও অপরকে কট্ট প্রদান করেন না। হরিভক্তের স্বভাবেই আমুষস্থিকভাবে অহিংসাধর্ম্ম বিরাজিত থাকে।

ব্যাধ শ্রীগুরুদেব ও পর্বত মুনির জন্ম ছুইটা কুশাসন আনির।
ভক্তির সহিত তাঁহাদিগকে বসিতে দিল, জল আনয়ন করিয়া
তাঁহাদিগের পদ ধৌত করিল এবং সেই পদধৌত-জল পতি-পত্নী
উভয়ে শিরে গ্রহণ করিল। কুয়নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে
ব্যাধের সাত্তিক-ভাব শরীরে প্রকাশিত হইল। ব্যাধ বাহু তুলিয়া
কুয়প্রেমে নৃত্য-কীর্ত্তন করিতে লাগিল। পর্বত-মুনি ব্যাধের ঐরপ
প্রেম দেখিয়া নারদকে বলিলেন,—"আপনি 'স্পর্শমণি', তাই
আপনার স্পর্শে লোহও কাঞ্চন হইয়াছে।"

সাধু সঙ্গের ফলে অতি হিংল্র-সভাব ব্যক্তিও কিরূপ মঙ্গললাভ করিতে পারে, ভক্ত ব্যাধের উদাহরণে ভাহার শিক্ষা
রহিয়াছে। মহাভাগবতগণই প্রকৃত 'স্পর্শমণি' তাঁহাদের চরণে
কোন অপরাধ না করিলে এবং তাঁহাদের উপদেশ নিক্ষপটে পালন
করিলে অতিশয় পাপী, ব্যাধের ন্যায় পরহিংসক ব্যক্তিও জীবনের
পরম ও চরম প্রয়োজন হরিভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে।
এখানে ব্যাধ-পত্নীর আদর্শেও শিধিবার বিষয় আছে। কোন

দুর্নীতি, স্থনীতি ও ভব্জিনীতি

200

কোন সময় পতির চিত্তের পরিবর্ত্তন হইলেও ভোগের অভাব হইবে আশঙ্কা করিয়া পত্নী পতির; কিংবা পত্নীর চিত্তের পরিবর্ত্তন হইলেও ভোগ হইতে বিচ্যুত হইতে হইবে—এই ভয়ে পতি পত্নীর হরিভজনের আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না। বস্তুতঃ যে পত্নী পতির হরিভজনের আদর্শের অনুসরণ করে, শতক্রেশ স্বীকার করিয়াও, ভোগ-স্থু হইতে বঞ্চিত হইয়াও পতির হরিভজনের সর্বতোভাবে সহায়কারিণী হয়, সেই সহধর্ম্মিণী বা সত্তী-পদবাচ্যা; আর ষে পতি পত্নীকে হরিভজনে নিযুক্ত না করে, সে পতি পতি'-পদবাচ্য নহে। সে পত্নীর হিংসাকারী নৃশংস-ব্যক্তি, সে হিংম্র পশু হইতেও অধিক প্রাণঘাতক।

西别名

# হুৰ্নীতি, সুনীতি ও ভক্তিনীতি

বৈষ্ণব-ধর্ম্মের একজন প্রধান প্রাচীন আচার্যা—
শ্রীরামানুজ। তিনি ১০১৬ খৃফীব্দে মাদ্রাজ্বের নিকটে 'মহাভূত
পুরী' বা পেরম্বেত্বর-নগরে আবিভূতি হন। তাঁহারও আবির্ভাবের
বহু পূর্বের উক্ত মত-প্রচারক যে-সকল প্রাচীন সিদ্ধ (মুক্ত)
ভগবৎ-পার্মদ মহাপুরুষ অবতার্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে দ্রাবিড়ী
ভাষার 'আল্বর' বলা হইত। এই আল্বরগণ—কোন মতে

দশজন, কোন মতে শ্রীরামানুজকে গণন। করিয়া বারজন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই সকল আল্বরের মধ্যে এক মহাত্মা 'ভিরুমঙ্গই আল্বর'-নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন,—খুষ্ঠীয় অফ্টম শতাব্দে ইনি আবিভূতি হন।

ইনি যুব-বয়স হইভেই সমস্ত তার্থ পর্য্যটন করিয়া ভগবানের ভজন করিতেন। 'নারায়ণের সেবার জন্মই পৃথিবীর সমস্ত বস্ত স্ফ হইয়াছে, স্বতরাং ঐসকল বস্তুর দারা যথাযোগ্যভাবে নারায়ণের সেবা করাই কর্ত্তব্য। নারায়ণের সেবায় যথাযোগ্য নিয়োগ ব্যভীত কোন বস্তু বা প্রাণীরই সার্থকতা নাই,'—ইহাই তাঁহার একমাত্র সিদ্ধান্ত ছিল। বিভিন্ন তীর্থে ভ্রমণকালে অসাধারণ বিভূতিসম্পন চারিজন ব্যক্তি তাঁহার শিশু হইরাছিলেন,—তাঁহার প্রথম শিষ্যের নাম—'ভোড়াবড়কুন্' বা তর্কচুড়ামণি অর্থাৎ কেহই তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারিতেন না; দিতীয় শিয়্যের নাম — 'ভাড়তুয়ান্' বা দারোন্মোচক অর্থাৎ ভিনি ফুৎকার দিবা-মাত্রেই সকল রকমের তালা খুলিয়া ফেলিতে পারিতেন; তৃতীয় শিয়্যের নাম—'নেড়েলাই মেরিপ্লান্' বা ছায়াগ্রহ অর্থাৎ ইনি পদঘারা যথনই যে-কোন ব্যক্তির ছায়। স্পর্শ করিতেন, অমনিই তাহার গতিরোধ হইয়া যাইত: চতুর্থ শিষ্যের নাম—'নীল্মেল্ নড়প্পান্' বা জলো-পরিচর অর্থাৎ ইনি জলের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিতে পারিতেন। এই চারিজন শিয়ের সহিত তিরুমক্ষই নানা তীর্থস্থান দর্শন করিয়া অতি প্রাচীন ও তদানীন্তন জীর্ণ চতুর্জু শেষ-শয়ন শ্রীরঙ্গনাণের মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থপ্রসিদ্ধ মন্দির তৎকালে

পশু-পক্ষীর আবাস-স্থান এবং চতুর্দ্দিকে হিংল্র জ্বন্তুর ক্রীড়াভূমি 
বন-জন্পলে আচ্ছাদিত হইরা পড়িয়াছিল। কোন একজন সেবক
দিবাভাগে মন্দিরে কিছুকাল থাকিয়া শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে মাত্র একবার
কিঞ্চিৎ ফুল ও জল প্রদান করিয়াই যত শীঘ্র সম্ভব প্রাণভয়ে সেই
স্থান পরিত্যাগ করিতেন। ইহা দেখিয়া ভিরুমন্সইর হৃদয়ে শ্রীরন্সনাথের একটি বৃহৎ স্থন্দর মন্দির নির্মাণ করিবার ইচ্ছা হইল।
তিনি অতঃপর শিশ্বগণের সহিত দেশে-দেশে ধনবান্ ব্যক্তিগণের
নিকট গমন করিয়া ভিক্কা-প্রার্থী হইলেন। কিন্তু ধনি-সম্প্রদায়
তাঁহাকে 'ভগু', 'লোভী', 'চোর' প্রভৃতি বলিয়া বিতাড়িত
করিল,—কেইই এক কপদ্দিকও দান করিল না।

ইহাতে কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইরা তিরুমক্সই শ্রীরক্ষনাথের সেবা করিবার জন্ম আরও অধিকতর ব্যাকুল হইরা
উঠিলেন। তিনি তাঁহার পূর্বেণক্ত চারিজন শিশ্বকে ডাকিয়া
বলিলেন,—"হে বৎসগণ! ডোমারা দেখিলে ত' ধন-মদান্ধ ব্যক্তিগণের
করপ চিত্তবৃত্তি! লক্ষ্মীপতি নারায়ণ তাঁহার ঐশ্বর্যের কিয়দংশ
ইহাদের নিকট গচ্ছিত রাথিয়াছেন, উহা ঘারাই ইহাদের নারায়ণের
সেবা করা উচিত। কিন্তু ইহারা সেই গচ্ছিত সম্পত্তিকে
কিরূপভাবে আত্মসাৎ করিয়া আপনাদিগকে ঐসকল ঐশ্বর্যের
অধিপতি বলিয়া মনে করিভেছে! ইহারা উচ্চ প্রাসাদের তুগ্ধফেননিভ-শ্ব্যায় ভোগময় জীবন যাপন করিয়া শ্রীনারায়ণের
অর্চেনের প্রতি কিরূপ বিমুথ হইয়াছে! শ্রীনারায়ণের শ্রীমূর্ত্তি
ভগ্নমন্দিরে জন্মলের মধ্যে অনাদৃতভাবে পড়িয়া রহিয়াছেন,—হায়!

সেইদিকে ইহাদের দৃক্পাভও নাই! ধনবন্ত গৃহস্থগণের বিষ্ণুক্ষ আর্চনই কর্ত্তব্য—নতুবা, ভাহাদের নরকগমন অবশ্যস্তাবি। অতএব বে-কোন প্রকারেই হউক, এই সকল ধনমদমত্ত ব্যক্তিগণের মজল করিতে হইবে।"

ইহা বলিয়া তিনি তাঁহার চারিজন শিশ্যের যোগ-বিভূতি-সমূহকে বিষ্ণুর সেবায় নিযুক্ত করিয়া উহাদিপের প্রকৃত সদ্ব্যবহার ও বিষয়িগণের মঙ্গল করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার যে-শিশ্যটি তার্কিকচ্ডামণি, তাঁহাকে ডাকিয়া তিনি ধনিগণকে তর্কজালে আবদ্ধ করিতে বলিলেন এবং সেই অবসরে দ্বারান্দ্রাচক শিশ্যের দ্বারাধনিগণের ধনকোষের রুদ্ধদার উদ্ঘাটন করাইয়া যথেচ্ছভাবে ধনরত্ব সংগ্রহ করাইলেন। তাঁহার ছায়াগ্রহ শিশ্যের দ্বারা তিনি ধনশালী প্রিকদিগের গতি রোধ-পূর্বক তাহাদিগের যাবতীয় ধন লুঠন এবং জলোপরিচর শিশ্যের দ্বারা পরিখা-বেপ্তিত রাজপুরী-সমূহ হইতে বছ ধন সংগ্রহ করাইলেন। বলিতে কি, তিনি যেন এক বৃহৎ দ্ব্যুদলের অধিনায়ক হইয়া রক্ষনাথের সেবার জন্ম অসংখ্য রত্ব-রাশি সংগ্রহ করিয়া ফেলিলেন।

অভঃপর ভিরুমজুই বিভিন্ন দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ শিল্পীগণকে আনাইখ্রা মন্দিরের কার্য্য আরম্ভ করিলেন। সহস্র-সহস্র শিল্পীর চারিবৎসরকাল পরিশ্রেমের ফলে প্রথম বহিঃপুরী, তুই বৎসরে দিতীয় ও তৃতীয়, আট বৎসরে চতুর্থ, বার বৎসরে পঞ্চম ও আঠার বৎসরে ষষ্ঠ বহিঃপুরীর কার্য্য সম্পূর্ণ হইল। সমগ্র মন্দির নির্মাণ করিতে সর্ববস্তুদ্ধ যাট বৎসর লাগিল। তিরুমজুই সেই

পুৰ্নীভি, স্থনীভি ও ভক্তিনীভি

270

ক্রম্মর আশী বৎসর বরস্ক বৃদ্ধ। অন্তঃপুরী নির্দ্মিত হইবার পর নিকটবর্ত্তী রাজগণ তিরুমস্বইকে সাহায্য করিতে উন্তত হইলেন। কেহ তিরুমস্পইর ঐশ্বর্য্য-দর্শনে, কেহ বা ভয়ে সেই মহাপুরুষের সেবার সহায়তা করিয়া স্তক্তি সঞ্চয় করিলেন। তাঁহার নিজের স্বতন্ত্র-ভোগ-চেফা না থাকায় তিনি বাহ্যদৃষ্ঠিতে দস্যুবৃত্তি করিয়াও ভগবানেরই সেবা করিয়াছিলেন,—সভোগার্থ ঐ সকল অর্থের কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীরঙ্গনাথের সপ্ত প্রাকার-বেষ্টিত মন্দিরের নির্ন্মাণ-কার্য্য শেষ হুইল: তিনি সকলকে যথাযোগ্য পারিশ্রেমিক প্রদান করিলেন। जिक्रमञ्जूष्टेत रुख এक कर्भक्षक जारे,—এमन मगर (य-मकल पञ्चा তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল, তাহাদের প্রায় সহস্র ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া লুষ্টিত অর্থ দাবী করিল। ভিরুমস্বই তথন তাঁহার জলোপরিচর শিষ্মের কর্ণে কয়েকটি সতুপদেশ দিয়া দিলেন। • শ্রীরন্তমের মন্দির-নির্দ্মাণ-কালে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড আনিবার জন্ম যে একটি বুহুৎ পোভ ব্যবহৃত হইরাছিল, সেই পোভটিকে আনুয়ন করিয়। জলোপরিচর-শিশু ঐ দন্তাগণকে উহাতে আরোহণ করাইলেন ও জানাইলেন,—যে-স্থানে লুন্তিত গুপ্তধন প্রোথিত -রহিয়াছে, তিনি ভাহাদিগকে সেই স্থানে লইয়া যাইভেছেন। সেই পোতথানিকে বর্ষাকালে গভীর-তোৱা কাবেরী নদীর মধ্যভাগে ব্দইরা গিয়া জলোপরিচর-শিশুটি দহ্যুগণের সহিত উহাকে জলমগ্র করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং জলের উপর দিয়া হাঁটিতে হাঁটিতে নিজ-গুরুদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। উক্ত দম্ব্যগণ তিরুমঙ্গইএর

জীবন বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল। জলপরিচয় শিশ্যটি প্রত্যাবৃত্ত হইলে মহাত্মা তিরুমস্বই বলিলেন,—"পাপ-বিনাশিনী ও বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়িনী কাবেরীর জলে দস্থাগণ সমাধি লাভ করায় ভাহাদের আত্মা নিশ্চয়ই শ্রীরন্ধনাথের অঙ্কে গৃহীত হইয়াছে, তুমি চিন্তিত হইও না,—দস্যুত্বতির ও বৈঞ্ব-হিংসার প্রশ্রহ দেওয়া অপেক্ষা ভূমি ভাহাদিগকে যে বৈকুণ্ঠ-গমনের স্থযোগ প্রদান করিয়াছ, তাহা কি তাহাদের পক্ষে অধিকতর কল্যাণপ্রদ হয় নাই 🎅 আমরা ভগবানের সেবার জন্মই তাহাদের সাহায্য লইয়াছিলাম,— কেহ ব্যক্তিগতভাবে নিজের ভোগের জন্য ঐরূপ কার্য্যের অনুকরণ করিলে উহা নরহত্যা-মূলক ভীষণ পাপ ও নরকের সেতু বলিয়া গৃহীত হইবে, সন্দেহ নাই।" কাবেরী-নদীর উত্তরভাগে এ দস্তাগণের বিনাশ হইয়াছিল विषया कारवदी-नमीत के जारम अथना 'कालितन्' ( Coliron ) অর্থাৎ 'হত্যাস্থান' নামে পরিচিত।

তিরুমক্সই আলোয়ারের এই আদর্শ হইতে শিক্ষার বিষয় এই যে, জাগতিক স্থনীতি বা দুর্নীতি হইতে ভক্তিনীতি অর্থাৎ পরমেশরের সেবা অনেক উর্দ্ধে বা অতুলনীয়। তথা-কথিত স্থনীতি বা দুর্নীতি যদি শ্রীহরির প্রীতি সাধন না করে, তবে উভয়ই অভক্তি। পাপ ও পুণ্য, উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরির প্রীতি সাধন করিতে হইবে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু-কৃত ভক্তিসন্দর্ভ ১৪৮ অনুভেদে নিম্নোদ্ধত দুইটি শাস্ত্র-বাক্য দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে শ্রীক্রনার বাক্য, যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

"দ কর্ত্তা সর্ব্বধর্মাণাং ভক্তো বস্তব কেশব।

দ কর্ত্তা সর্ব্বপাপানাং যো ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥

পাপং ভবতি ধর্ম্মোহপি ভবাভক্তৈঃ ক্রতো হরে।

নিঃশেষধর্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।

দদা ভিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিম্চাতে॥"

অর্থাৎ হে কেশব ! যিনি জোমার ভক্ত, তিনি সমস্ত ধর্ম্মেরই
অনুষ্ঠাতা ; আর, হে অচ্যুত ! যে-ব্যক্তি তোমার ভক্ত নহে, সে
সর্ববিধ পাপেরই আচরণকারী ৷ হে হরি ! তোমার অভক্তগণের
অনুষ্ঠিত ধর্মাও 'পাপ' বলিয়াই গণ্য হয় এবং তোমার অভক্ত সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মের আচরণকারী হইলেও সর্ববদা নরকেই অবস্থান করে ৷ কিন্তু তোমার ভক্ত ব্রহ্মহত্যাকারী হইলেও পাপ হইতে বিমুক্ত হয় ৷ পদ্মপুরাণেও ভগবানের বাক্য, যথা—

> "মরিমিত্তং কৃতং পাপমপি ধর্মার করতে। মামনাদৃত্য ধর্মোহপি পাপং স্থান্মৎপ্রভাবতঃ।"

অর্থাৎ আমার নিমিত্ত ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত পাপ-কর্ম্মও ধর্ম্মরূপেই গণ্য হয়, আর আমাকে অনাদর-পূর্বক অনুষ্ঠিত ধর্ম্মও আমার প্রভাবে পাপকর্ম্মরূপেই পরিণত হয়।

প্রভূপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর এই আখ্যায়িকাটি বর্ণন করিয়া অনেক সময় জানাইতেন যে, প্রকৃত হরিভক্তগণের চরিত্র আধ্যক্ষিকতার (প্রভাক্ষ জ্ঞানের) ক্ষুদ্র গণ্ডিতে মাপা যায় না; কারণ, তাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্ম সাধিত হয়। ভক্তিতে প্রভ্যেক বস্তুর স্থসমন্বয়

#### উপাখ্যানে উপদেশ

२३७

আছে। ওস্তাদ্ সাপুড়ের স্থায় বিষধর সর্পবিৎ ক্রের ও খলচিত্র ব্যক্তিগণকে লইয়াও মহাভাগবত-বৈষ্ণব স্বকার্য সাধন করিতে পারেন; কিস্তু অপরে তাঁহার অনুকরণ করিলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য।

অতিমর্ত্ত্য আচার্য্যগণ তাঁহাদের নিজ-ভজনের সহায়তা ও জীবের স্থক্তি উৎপাদনের জন্ম অনেক অন্মাভিলামী ব্যক্তিকেও আপাড-ভাবে গ্রহণ করিবার লালা প্রদর্শন করেন। যখন সেই সকল ব্যক্তি আচার্য্য বা গুরুদেবের সহিত বণিগ্রন্থি আরম্ভ করিতে উন্মত হয়, তখন তিনি তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন। শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক যতুবংশের ধ্বংস, তিরুমন্সই আলোয়ার কর্তৃক শ্রীরন্ধনাথ-মন্দিরের নির্মাণ-কার্য্যে দস্ত্যগণকে কাবেরী নদার জলে লইয়া গিয়া হত্যা প্রভৃতি আদর্শ এই সভ্যই প্রচার করে।



### ঢঙ্গ বিপ্ৰ

কদিন কোন ধনবান্ ব্যক্তির গৃহে একজন সর্পক্রীড়ক ( সাপুড়ে ) নৃত্য করিভেছিলেন। দৈবাৎ সেই স্থানে ঠাকুর হরিদাস 🗱 আগমন করিয়া ঐ সর্পক্রীড়কের শরীরে বাস্থকীর আবেশ হওয়ায় ভিনি বাস্থকীর ভাবেই নৃত্য করিতেছিলেন এবং তাঁহার সঞ্চিগণ করুণ-রাগে শ্রীকৃষ্ণের কালীয়দমন-লীলা গান করিতে-উক্ত লীলা-গান শ্রবণ করিরা মহাভাপবতশ্রেষ্ঠ ঠাকুর হরিদাস মূর্চিছত হইয়া ভূপতিত হইলেন এবং কিছুক্রণ পর সংজ্ঞা লাভ করিয়া সানন্দে হুস্কার ও নৃত্য করিতে লাগিলেন। ঠাকুর হরিদাসের অলোকিক-ভাব-মুদ্র। দর্শন করিয়া ঐ সর্পক্রীড়ক সমন্ত্রমে একপার্যে অবস্থান করিলেন। ঠাকুর হরিদাসের শ্রীঅস্থে অদ্তুত অশ্ৰু, পুলক ও কম্পাদি প্ৰকাশ পাইতে থাকিল। কথনও বা ঠাকুর অত্যন্ত আর্ত্তিভরে প্রেম-ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দাসকে বেফ্টন করিয়া সকলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। . কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর হরিদাস বাহ্য-দশা লাভ করিলে পুনরায় ঐ সর্পক্রীড়ক নৃত্য করিতে থাকিলেন। হরিদাস ঠাকুরের অকৃত্রিম প্রেমাবেশ দর্শন করিয়া সকলেই সেই মহাভাগবতশ্রেষ্ঠের শ্রীচরণ-

<sup>\*</sup> শ্রীল ঠাকুর হরিদান ধবনকুলে আবিভূতি হইরাও হরিনামাচার্বারূপে শ্রীচৈতভাদেবের একজন শ্রেষ্ঠ প্রিরতম পার্বদ-ভক্ত ছিলেন।

ধূলি শিরে গ্রহণ ও সর্ববাক্তে লেপন করিলেন। সেই স্থানে ব্রাহ্মণ-কুলে উৎপন্ন এক ধৃৰ্ত্ত ও কপট ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। মনে বিচার করিল—"আমি ত্রান্সণ ও সম্ভাস্ত ব্যক্তি, আর হরিদাস অহিন্দুকুলে জাত একটা ভিক্ষুক-মাত্র। আজকাল মূর্থ ও বর্ববর ব্যক্তিরও নৃতা দর্শন করিয়া যখন লোকে তাহাকে ভক্তি করে তখন আমার স্থায় ব্রাহ্মণ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি ভাবুকতা প্রদর্শন করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অধিক সম্মান লাভ করিবে,—এই ভাবিয়া মৎসর বশীভূত ব্যক্তি ঢক্ত-ব্রাহ্মণ কৃত্রিম ভাবকেলি দেখাইয়া ভূপভিত ও মূর্চ্ছিত হইল। এই ধৃর্ত্ত ব্যক্তি ঠাকুর হরিদাসের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়াই ঐরপ কুত্রিম-ভাবকেলি দেখাইতেছে —ইহা পূর্বেরাক্ত সর্পক্রীড়কও বুঝিতে পারিয়া উক্ত ভণ্ডের গাত্রে ভীষণ বেত্রাঘাত করিতে লাগিলেন। তাত্র বেত্রাঘাতের ফলে ঐ অনুকরণকারী প্রাকৃত-সহজিয়ার \* নিজ-স্বরূপ প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং সে 'বাপ' 'বাপ' বলিয়া পলায়ন করিল।

তখন ঐ সর্পক্রীড়ক নিশ্চিন্ত-মনে নৃত্য করিতে লাগিলেন।
দর্শকগণ সকলে যোড়হন্তে ঐ সর্পক্রীড়ককে জিজ্ঞাস। করিলেন যে, যখন ঠাকুর হরিদাস নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন সর্পক্রীড়ক কেনই বা একপার্শ্বে সমন্ত্রমে যুক্তকরে অপেক্ষা করিতেছিলেন, আর যখন ব্রাহ্মণটি সেইরূপভাবেই নৃত্য করিল, তখনই বা সর্পক্রীড়ক

<sup>\*</sup> প্রাকৃত-সংবিয়া—বাহারা মৃক্ত-সিদ্ধ মহাপুরুষগণের অনুকরণ করিরা জনগণমনো-মোহনকর কৃত্রিম অস্থায়ী ভাবমুদ্রাদি প্রদর্শন করে, অথচ উহাদের স্থানে কামাদি রিপু ও লাভ-পূজা প্রতিঠাশা প্রভৃতি বর্ত্তমান থাকে।

মুহাশয় কেন প্রাক্ষণকে প্রহার করিলেন। বৈশ্বব-নাগ বাস্থকীর আবেশে আবিট হইরা সর্পক্রীড়ক ভতুত্তরে বলিলেন যে, উক্ত ঢক্ত (ভণ্ড) প্রাক্ষণটি শ্রীহরিদাস ঠাকুরের প্রভি মৎসর-বশতঃ তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতা করিবার উদ্দেশ্যে ও লোকের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা-লাভের নিমিত্ত প্ররূপ কৃত্রিম-ভাবকেলি দেখাইয়াছিল। ঠাকুর হরিদাসের নৃত্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন এবং তাঁহার নৃত্য দর্শন করিলে সমগ্র প্রক্ষাণ্ড পবিত্র হয় ও জীবের মায়া-বন্ধনের মোচন হয়। ভক্তের অনুকরণকারী লৌকিক যশঃ-সম্মান-লোলুপাকপট সহজিয়াগণের লোকরঞ্জনের জন্য যে ভাবুকতার অভিনয়, তাহা কেবল ভণ্ডামি-মাত্র।

"হরিদাস-সঙ্গে স্পদ্ধী মিধ্যা করি' করে।
অভএব শান্তি বহু করিলুঁ উহারে॥
বড় লোক করি' লোক জামুক আমারে।
আপনারে প্রকটাই ধর্ম-কর্ম করে॥
এসকল দান্তিকের ক্বঞ্চে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে ক্রঞভক্তি পাই।"

— শ্রীটেতগুভাগবত আঃ ১৬।২২৭-২২৯

### ভক্তবিদ্বেষর ফল

ক্রিটিতক্সদেবের অন্তর্জানের পরবর্ত্তিকালের কথা। পদ্মাবতী নদীর তীরে খেতুরী গ্রামে উত্তরবন্ধ বরেন্দ্রভূমির রাজা কৃষ্ণানন্দ দত্তের রাজধানী ছিল। কৃষ্ণামন্দের পুত্ররূপে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশর আবিভূতি হইয়াছিলেন। কৃষ্ণানন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পুরুষোত্তম দত্ত। পুরুষোত্তমের পুত্র—সন্তোষ। সন্তোষ সর্বব-শাস্তে নিপুণ ও প্রজ্ঞা-পালনে স্কদক্ষ ছিলেন। শ্রীল নরোত্তম বিপুল রাজ্য ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতক্যদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ণ্যে অনুরক্ত হইলেন দেখিয়া সন্তোষও শ্রীল নরোত্তমের শিশুত্ব গ্রহণ করিলেন।

ঠাকুর নরোত্তমের পরম বন্ধু 'ছিলেন—শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ। 'উভয়েই মহাভাগবত। শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম খেতুরী গ্রামে বাস করিয়া হরিভজন করিতেন। শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজ অনেক সময় ঠাকুর নরোত্তমের নিকট থাকিয়া একসঙ্গে ভগবত্তজন করিতেন। লোকে বলিত,—তুইজন যেন 'হরিহরাত্মা'।

শারদীয়া তুর্গা-পূজার কএকদিন পূর্বে একদিন ঠাকুর শ্রীনরোত্তম শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজকে সঙ্গে করিয়া পদ্মাবতী-নদীতে স্নান করিবার জন্ম যাইতেছিলেন। এমন সময়, তাঁহারা পথে দেখিতে পাইলেন, তুইজন অতীব স্থন্দর-দর্শন ব্রাহ্মণ-কুমার কভিপয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

অয়৾চরের সহিত কতকগুলি ছাগ, মেষ ও মহিষ লইয়া উৎসাহভরে গাঁলাবতী-নদীর দিকে যাইতেছেন। এই দৃশ্য দেখিরা শ্রীনরোজ্য তাঁহার বন্ধু শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—"এই ছুইটি ব্রাক্ষণ-কুমারকে খুব বৃদ্ধিমান্ বলিয়া মনে হইতেছে। ইহারা যদি হরিভঙ্গন করিতেন, তবে ইহাদের উচ্চকুলে জন্ম, ঐশ্বর্যা, পাণ্ডিত্য ও রূপ—এ সমস্তই সার্থক হইত।"

অপরিচিত দ্রাহ্মণ-কুমারদ্বয়ের নিকট অ্যাচিতভাবে কি করিয়া বা এই সকল কথা বলা যায় ? বিশেষতঃ উহারা ছাগ, মেষ, মহিষাদি লইয়া যেরূপভাবে চলিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা যে ঘোর শক্তি-উপাসকের বংশধর, ইহাই মনে হয়। এমতাবন্থায় তাঁহাদিগের নিকট বৈষ্ণবধৰ্ম্মের কথা বলিলে তাঁহারা হয় ত' অশ্রেদ্ধাই প্রকাশ করিবেন, অথচ তাঁহাদের কি করিয়া মঙ্গল বিধান ক্রা যায়, সে চিস্তা করিয়া কবিরাজ মহাশর একটি কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি ঠাকুর নরোন্তমের সহিত• নানাপ্রকার শান্ত্র-প্রসন্ধ আলাপ করিতে করিতে ধীরে ধীরে চলিতে লাগিলেন। উক্ত ত্রাহ্মণ-কুমারন্বয় ঠাকুর-মহাশ্র ও কবিরাজ-মহাশ্রের সমস্ত আলাপই শুনিতে পাইলেন। ঐ সকল সুযুক্তিপূর্ণ ও শান্ত্র-প্রমাণ-সম্বলিত কথা শুনিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহাদের যে-সকল সন্দেহ ছিল, সমস্তই চলিয়া গেল। তাঁহাদের চিত্ত অত্যন্ত নির্ম্মল হইল। তখন ঐ তুই ব্রাহ্মণ-কুমার পরস্পার বলিতে লাগিলেন,—"লোকের মুখে শ্রীনরোত্তম ঠাকুর-মহাশর ও শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ মহাশয়ের মহছের কথা শুনিয়াছিলাম। এই তুই জনের শাস্ত্র-জ্ঞান দেখিয়া মনে হয়, ইঁহারা সেই চুই মহাত্মা হইবেন। আজ আমাদের বড়ই স্থপ্রভাত যে, এই চুই মহাপুরুষকে সাক্ষাদ্ভাবে দেখিতে পাইলাম; কিন্তু আমারের সঙ্গে শক্তিপূজার ছাগ, মেষ, মহিষ প্রভৃতি রহিয়াছে। ঐ সকল লইয়া কি করিয়াই বা এই চুই পরম বৈষ্ণবের নিকট উপস্থিত হই ?"

ব্রাহ্মণ-কুমারদ্বয় তখন ছাগ, মেষ, মহিষগুলিকে কিঞ্চিৎ দূরে রাখিয়া অত্যন্ত শঙ্কিত ও সঙ্কুচিতভাবে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর ও শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন। শ্রীনরোত্তম তুইজন ব্রাহ্মণ-পুত্রকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রাহ্মণ-যুবকদ্বয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিটি বলিলেন,—"আমার নাম হরিরাম ভট্টাচার্য্য। আর আমার কনিষ্ঠ ভ্রাভার নাম শ্রীরাগকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, আমাদের পিভার নাম—শ্রীশিবানন্দ ভট্টাচার্যা।" তথন ঠাকুর মহাশর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা এই সকল ছাগ, মহিষ লইয়া কোণায় যাইতেছ ? তোমরা কি এইগুলিকে হত্যা করিবে ?" তথন হরিরাম বলিলেন,—"আমার পিতা-ঠাকুর প্রতিবৎসরই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ছুর্গা-পূজা করিয়া থাকেন। জীব-হিংসায় তাঁহার রুচি নাই, তবে তুৰ্গাদেবীর নিকট ছাগ, মহিষাদি বলি দিলে অক্ষয় স্বৰ্গ লাভ হয়— এই ধর্ম্মপিপাসার বশবর্ত্তী হইয়াই ভিনি ঐ কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহারই আজ্ঞায় আমরা হাট হইতে এই সকল পূজার উপকরণ ক্রয় করিয়া লইয়া যাইতেছি। শ্রীবলরাম-কবিরাজ আমাদের পরিচিত, তিনি একজন মহা-বৈষ্ণব। আমরা তাঁহার নিকট হইতে

বৈক্লবধর্মের কথা প্রাবণ করি এবং জীবহিংসা যে মহা-পাপ, তাহাও জানি। আপনারা চুইজন যে-সকল শান্ত-কথা বলিতে-ছিলেন, তাহা শুনিয়া আমাদের হৃদয়ের যাবতীয় সন্দেহ দূর হইয়ছে। আপনারা এই নরাধমন্বরকে প্রীচরণে আশ্রয় প্রদান করিয়া আপনাদের 'পতিতপাবন'-নাম সার্থক করুন। আমরা নিজের ও পরের প্রতি আর হিংসা করিব না,—এই ছাগ, মহিষ্কাণ্ডলিকে আমরা এখানেই ছাড়িয়া দিতেছি, উহাদিগকে দেবীর সম্মুখে বলি দিবার জন্ম পিতার নিকট আর লইয়৷ যাইব না। আপনাদের কৃপায় আমাদের জ্ঞান-চক্ষু ফুটিয়াছে।"

এই বলিয়া হরিরাম ভট্টাচার্য্য তাঁহার সন্থী ও অধীন লোক-দিগকে ডাকিয়া বলিলেন,—''তোমরা এই সকল নিরীহ প্রাণী-গুলিকে ছাড়িয়া দিয়া এখনই পদ্মার পর-পারে যাও, আমরা এখন এই স্থানেই থাকিব।"

অধীন লোকগুলি কর্ত্তার জ্যেষ্ঠ পুত্রের এই কথায় বিশ্মিত হইল ! কোথায়, ঐ সকল ছাগ, মেষ ও মহিষ মহাসমারোহের সহিত তুর্গাদেবীর সম্মুখে উৎসর্গীকৃত হইবে এবং তাহারাও সকলে এই উৎসবের ভাগীদার হইবে ! আর কোথায় কর্ত্তার পুত্রদ্বরের অকস্মাৎ এই তুর্মাতির উদয় ! ইঁহারা কি শেষকালে ঐ তুই মায়াবী বৈষ্ণবের কথায় পড়িয়া পাগল হইলেন ? ঐ তুই ব্যক্তি কি কোন যাত্বমন্ত্র জানেন ? তুর্গা-পূজার বলিগুলিকে এই-রূপে ছাড়িয়া দেওয়া ত' মহা-পাপের কার্য্য ! কর্তা এই কথা জানিতে পারিলে ত' তাঁহার এই পুত্র-তুইটিকে ও তৎসক্ষে তাঁহাদের অনুচরদিগকে নিশ্চয় ভীষণ শাস্তি দান করিবেন; লোকেই বা কি বলিবে ? এই সকল দ্রব্যের জন্ম ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্বয়ং ও পুরোহিতগণ অপেক্ষা করিতেছেন। পূজার সময় এই সকল জিনিষ উপস্থিত না হইলে পূজাই বা কি করিয়া হইবে ? সবই যে লগু-ভগু হইয়া যাইবে! যখন শিবানন্দের ভৃত্যগণ এইরূপ নানা কথা পরস্পার বলাবলি করিতেছিল, তখন হরিরাম উহাদিগের কোনও কথা না শুনিয়া তৎক্ষণাৎ ছাগ, মেষ ও মহিষগুলিকে ছাড়িয়া দিবার জন্ম আদেশ দিলেন। তখন বাধ্য হইয়া সকলে ঐগুলিকে ছাড়িয়া দিয়া প্লার ওপারে চলিয়া গেল।

এদিকে হরিরাম ও রামকৃষ্ণের আর্ত্তি আরও বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হইল। তাঁহারা গুরু-কৃপা-লাভের জন্ম অভিশয় ব্যাকুল হইরা উঠিলেন। পরম দৈন্যার্ত্তিভরে তাঁহাদের চক্ষু দিয়া দরদর-ধারে জন্ম পড়িতে লাগিল। তাঁহারা সাফাস্পে ভূলুঠিত হইরা গুরু-বৈষ্ণবের কৃপা যাজ্ঞা করিলেন। তখন ঠাকুর-মহাশয় ও কবিরাজ্ম মহাশয় ব্রাক্ষাকুমারদ্বয়কে ভূমি হইতে উঠাইয়া আলিঙ্গন-পূর্বক তাঁহাদিগকে আশ্বাস দান করিলেন। পলাবতীতে স্নান করিয়া তাঁহারা ঐ তৃই ব্রাক্ষা-কুমারকে সঙ্গে লইয়া খেতুরীতে ঠাকুর-মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোরাঙ্গ, শ্রীবল্লভীকান্ত, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীব্রজ-মোহন, শ্রীরাধাকান্ত ও শ্রীরাধামোহন—এই ছয় বিগ্রহ শোভা পাইতেছিলেন। কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্গুরুর দর্শনমাত্রই তাঁহার কৃপা বরণ করা কর্ত্ব্য, ইহাতে ক্ষণকাল্যও বিলম্ব করা উচিত নহে—

ইহা-জানিয়া সেই দিনই শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট শ্রীহরিরাম এবং শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশরের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্র-দীক্ষা গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীনরোত্তমকে একই তত্ত্ব বিচার অর্থাৎ উভয়েকেই তাঁহারা গুরু-বৃদ্ধি করিলেন, কোন ভেদ-দর্শন করিলেন না। তুই মহাভাগবতের শক্তি-সঞ্চারে ও তাঁহাদিগের নিকট ভক্তিসিদ্ধান্ত-শ্রবণে হরিরাম ও রামকৃষ্ণ শাস্ত্রযুক্তিতে স্থনিপুণ ও দৃঢ় শ্রাদ্ধালু হইলেন।

বিজয়া-দশমীর পর একাদশীর দিন হরিরাম ও রামকৃষ্ণ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের ধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া খেতুরী হইতে গোঁয়াস-গ্রামে আসিয়া বলরাম কবিরাজের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহারা সেই রাত্রিভে বলরাম কবিরাজের গৃহে থাকিয়া তাঁহাকে সমস্ত কথা জানাইলেন এবং তাঁহার নিকট শিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের সম্বন্ধে সকল কথা শুনিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে শিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত হরিরাম ও রামকৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হইল। শিবানন্দ পুত্র-তুইটিকে দেখিয়াই অগ্নির মত জ্বলিয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তাঁহাদের যখন বৈষ্ণববেশ দেখিলেন, তখন ক্রোধে অধীর হইয়া শত-শত লোককে শুনাইয়া পুত্রদয়কে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিতে লাগিলেন,—"মূর্থ! কুলান্সার! ভোরা ছুই-জন উচ্চকুলে কালি দিবার জন্মই আমার ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলি ! ভোরা পিতৃপুরুষের নাক-কাণ কাটিলি ৷ ভোদের দেখিলে সচেল গন্ধাসান করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়, তোরা অহিন্দুধর্ম গ্রহণ করিলে মনকে প্রবোধ দিতে পারিতাম; কিন্তু

তোরা ব্রহ্মণ্যধর্ম ছাড়িয়া যে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছিন,— এরপ মূর্থতা, পাষণ্ডতা ও ভণ্ডামি কিছুতেই সহ্হ হয় না ! মূর্থ ! তোরা কোথায় শুনিয়াছিস্ যে, ব্রাহ্মণ হইতে বৈষ্ণব বড় ? ব্রহ্মময়ী মা এতদিনে তোদের সমূচিত শাস্তি দিলেন। ভোরা কপটতা করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলি। ভগবতীর আরাধনা ব্যতীত এই মানব-জীবনই রুথা। পূজার বলি হইতে ভগবতাকে বঞ্চিত করায় ভোরাই বঞ্চক বৈষ্ণবের দারা বঞ্চিত हरेग्नाहिन । এরপ বৈষ্ণব ত' কখনও দেখি নাই যে बाक्तगरक শিশ্য করিতে যায় ৷ পণ্ডিত-সমাজের দারা তোদের গুরুর দর্প শীঘ্রই বিনাশ করিব! দেখি, তাঁ'দের কতটা পাণ্ডিত্য আছে! ভবানীর কুপায় ভোদের গুরু কিরূপ অপদস্থ হয়, ভাহা দেখিতে পাইবি। ভগবান্ বিষ্ণু ব্রাহ্মণের পদাঘাত বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। ভোদের উপাশ্ম কুষ্ণ ও চৈতন্ম ত্রাহ্মণের কিরূপ সম্মান করিয়াছেন ! কৃষ্ণ ক্ষত্রিয় বলিয়া ব্রাহ্মণের কত পূজা করিয়াছেন ৷ ভোদের চৈতন্ত ত্রাহ্মণের পদধোতজল পান করিয়াছেন! আর ভোদের গুরু সেই ব্রাহ্মণভক্ত কৃষ্ণ ও চৈতত্ত্যের দোহাই দিয়া ব্রাহ্মণকেই শিষ্য করিয়াছে ! এত বড় ভণ্ডামি পণ্ডিত-সমাজের विठादित बाता हुर्न-विहुर्न कतिवह । देवश्वदिता विलया थाटक, শাক্তেরা বলি দিয়া জীব হত্যা করে; কিন্তু তোদের বৈষ্ণবেরা বে, লাউ-কুমড়ার ডগাগুলিকে কাটিয়া কাটিয়া ঐগুলি দিয়া মহোৎসব করে, উহাতে কি জীব-হত্যা হয় না ? বৈষ্ণবদের আবার কি শাস্ত্র আছে ? উহারা কেবল ভাবকেলি জানে,

উহাদের ধর্ম ত' সে-দিনকার ও অবৈদিক-ধর্ম, আর ব্রহ্মণ্যধর্মই প্রাচীন সনাতন ধর্ম্ম,—বৈদিক ধর্ম !"

শিবানন্দের কথা শুনিয়া হরিরাম অভিশয় ভেজ উদ্দীপ্ত-বাক্যে বলিলেন,—"আপনি পণ্ডিভগণকে আনিয়া আমাদের গুরুবর্গকে পরাভূত করিবেন, বলিতেছেন। আমি বলি, আগে আমার সহিতই ঐ পণ্ডিভদের তর্ক-বিচার হউক। আপনি যত ইচ্ছা বড় বড় পণ্ডিভ লইয়া আন্তন। যদি তাঁহারা আমাকে শান্ত্র-বিচারে পরাভূত করিতে পারে, তবেই আপনার কথা স্বীকার করিব; নতুবা আপনার কথাগুলি কেবল ভেকের কোলাহলের মৃতই জানিব।"

পুত্রের কথা শুনিয়া শিবানন্দ আরও কুদ্ধ ইইয়া বলিতে লাগিলেন,—"মূর্থ! কুলাঙ্গার! আমার কথাগুলিকে ভেক-কোলাহল বলিতেছিস্! তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা ইইয়াছে! পিতা বলিয়াও তোর বৃদ্ধি নাই! পূর্বের বৈষ্ণবগণ 'তৃণাদপি স্থনীচতা শিক্ষা দিতেন; আর তোদের গুরু দান্তিকতা ও পিতৃত্রোহ শিক্ষা দিয়াছে!"

শিবানন্দ ক্রোধে অধীর হইয়া অবিলম্বে কভিপয় মহামহোপাধাার প্রবাণ পণ্ডিতকে ডাকাইলেন। বড় বড় পণ্ডিত
আসিয়া হরিরামের সহিত শান্ত্রীয় বিচার আরম্ভ করিলেন।
বয়সে হরিরাম কনিষ্ঠ হইলেও সিংহের মত হুস্কার করিয়া
পণ্ডিতগণের সমস্ত অভক্তি-মতবাদ খণ্ডন-পূর্বক সর্ব্বোপরি
শুদ্ধভক্তির মহত্ব স্থাপন করিলেন। বহু শ্রুতি, স্মৃতি ও

পুরাণের প্রমাণের দারা দেখাইলেন যে, ব্রাহ্মণ হইতে বৈফর্ সূর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণবের দাসই ব্রাক্ষণ,—বৈষ্ণবের দাসত্ব করিভে পারিলেই ব্রাহ্মণত্ব সংরক্ষিত হয় : নতুবা ব্রাহ্মণ 'পভিত' হুইয়া যায়। ছরিরাম বিচার ও বহু শান্ত্র-প্রমাণের দারা দেখাইলেন যে, বৈষ্ণবদিগের ভগবদায়াধন নিগুণ ও তাহা অহৈতুক; কিন্তু কামনা-মূলে যে ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী মহামায়ার আরাধনা, তাহা গুণের অন্তর্গত অর্থাৎ মিশ্র-সাত্ত্বিক, রাজসিক বা ভামসিক। ভগবস্কজ্বগণ সকল-কার্যা ও সকল-চেন্টাই পরমেশর শ্রীকৃষ্ণের ইন্দ্রিয়তৃপ্তির নিমিত্ত করিয়া থাকেন বলিয়া তাঁহাদের কোন कार्याहे हिश्ता हय ना। देवकवन्नन, धर्म, व्यर्, काम वा माक-কামী নহেন। গীতার "সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্ঞা" শ্লোক হইতে জানা যায় যে, শরণাগতকে কৃষ্ণই সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা করেন। কৃষ্ণে শরণাগভ বৈষ্ণবকে পঞ্চসূনা-পাপ, দেব, ঋষি, ভূত, নর ও পিত্রাদির পঞ্চ ঋণ বা অত্যান্ত দেবভার পূজকগণের ত্যায় জীব-হত্যাদি পাপে লিপ্ত হইতে হয় না।

হরিরামের এইরূপ শাস্ত্রযুক্তিমূলক অকাট্য স্থাসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া পণ্ডিতগণ চমৎকৃত হইলেন ও পরস্পার বলাবলি করিতে লাগিলেন,—"ইহাকে আমরা সামান্ত বালকরূপে দেখিয়াছি! এত অল্প-বয়সে শিবানন্দের পুত্র কিরূপে এরূপ শাস্ত্র-জ্ঞান অর্জ্জন করিল! শিবানন্দের এই ছুই পুত্র নিশ্চয়ই সরস্বতীর বর লাভ করিয়াছে! নরোত্তম ঠাকুর ও রামচন্দ্র কবিরাজের শক্তিতেই ইহাদের এরূপ অভুত পাণ্ডিত্যের আবির্ভাব হইয়াছে। ইহাদিগকে

পুরাজিত করিতে পারে—এরূপ পণ্ডিত কোথারও আছেন বলিয়া মনে হয় না।"

কোথায় শিবানন্দ পুত্রদ্বয়কে পণ্ডিভগণের দ্বারা পরাজিভ করাইবেন, আর কোথায় উহার বিপরীত ফল ফলিল ! পগুতগণ স্তম্ভিত ও নিরুত্তর হইয়া অভি নম্রভাবে স্ব-স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন। ইহাতে শিবানন্দের ক্রোধাগ্নিতে যেন স্বভান্ততি পড়িল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, এবার এক অম্বিতীয় দিখিলয়ী পণ্ডিত আনাইয়া দান্তিক পুত্রদ্বয়ের গর্বব নিশ্চয়ই থর্বব করিবেন। শিবানন্দ উপযুক্ত লোক পাঠাইয়া মিথিলা হইতে দিখিজয়ী অদ্বিতীয় পণ্ডিত মুরারিকে স্ব-গ্রামে আনয়ন করিলেন। মুরারি তাঁহার বহু শিষ্মের সহিত উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত মুরারি যেন ধরাকে সরা জ্ঞান করিতেন: পাণ্ডিত্যের অহন্ধারে যে-কোন ব্যক্তিকে তৃণ জ্ঞান করিতেন। ভিনি সমস্ত ভারতবর্ষের পণ্ডিভদিগকে পরাস্ত করিয়া-ছিলেন, স্বতরাং তাহার নিকট শিবানন্দের যুবক পুত্রদ্বয় যে তৃণাপেক্ষাও লঘু বলিয়া বোধ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্যা কি ? হরিরাম ও রামকুষ্ণের পাণ্ডিত্য ও সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করিবা-মাত্র মুরারি বলিলেন,—"এই বালকদিগের সহিত বিচার করিতে যাওয়া আমার পক্ষে লড্জাজনক। যদি তাঁহাদের গুরু অথবা তাঁহাদের দলের কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমার সহিত তর্কযুদ্ধে উপ-ন্থিত হন, তবে আমি তাঁহার সহিত বিচার করিতে প্রস্তুত আছি; নতুবা, মশা মারিবার জন্ম আমি কামান দাগিব না।'' তখন প্রবীণ বলরাম কবিরাজ দিখিজয়ীর সহিত বিচার করিবার জন্য তাঁহার

নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কবিরাজকে আর অধিক বিচার করিতে হইল না। কবিরাজ দিখিজয়ী মুরারিক বাক্যের দ্বারাই তাঁহাকে পরাজিত করিলেন।

মুরারির একটি গুণ ছিল এই যে, পরাভূত হইলে তিনি নিজের দোষ স্বীকার করিতে কপটতা বা পরাজয়কে জয় বলিয়া স্থাপন করিবার জয়্ম অন্যায় গোঁড়ামি করিতেন না। পণ্ডিত পরাজিত হইয়া বলিলেন,—"বৈফবের মহিমা বর্ণন করিবার সামর্থ্য আমার নাই; বৈশ্বব হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ নাই।"

মুরারি তাঁহার যাবতার দ্রব্য-সামগ্রী সকলকে বিতরণ করিয়া দিলেন। দেশে ফিরিয়া আর মুখ দেখাইতে পারিবেন না বিচার করিয়া তিনি সেই মুহূর্ত্তে ভিক্ষুধর্ম্ম আশ্রয় করিলেন। তখন পূর্বের পাণ্ডিত্যাভিমানকে অকর্মণ্য মনে করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিলেন। বৈষ্ণবর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া মনের খেদে ভিক্ষুধর্ম আশ্রয় করায় তাঁহার অবলম্বিত পথ "মুরারেস্কৃতীয়ঃ পদ্বাঃ" বলিয়া বিখ্যাত হইল অর্থাৎ না রহিলেন তিনি দিখিজয়া পণ্ডিত, না হইলেন তিনি একান্ত বৈষ্ণব; তিনি একটি তৃতীয় পথ গ্রহণ করিলেন।

এদিকে শিবানন্দ ভট্টাচার্য্য ছঃখ ও লঙ্জায় মৃতপ্রায় হইয়। গেলেন। বৈষ্ণব-বিদ্বেষ করায় ভগবতী তাঁহাকে উপযুক্ত দণ্ডদান করিলেন।

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতা গোস্বামী প্রভুপাদ এই আখ্যানটি বলিয়া বৈষ্ণব-সদ্গুরুর-দর্শন-মাত্রেই তাঁহারু

ভক্তবিদ্বেষের ফল

পাদপদ্ম আশ্রয় করিবার আবশ্যকতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতেন।

ধর্ম, অর্থ, কাম বা মোক্ষ-পিপাসার বশবর্তী হইরা জগতের গণগড়ডলিকা যে-সকল ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রন্থণ করেন, ভাহা সকলই সকাম ও সগুণ; কিন্তু প্রত্যেক জীবেরই চেতনের চরম প্রয়োজন —ভগবৎপ্রেম। সেই প্রেমধর্ম্মই প্রকৃত সার্ব্যঞ্জনীন সার্ব্য-কালিক ও সার্বদেশিক-ধর্ম। এই প্রেমধর্মে দীক্ষিত হইতে হইলে ঐসকল অন্তাভিলাষময় ধর্ম্মের আশ্রয় অবিলম্বে পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণতত্ত্বিৎ সদগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। উহাতে কোনও প্রকার লৌকিক, সামাজিক বা তথা-কথিত নৈতিক প্রতি-বন্ধক আনিয়া শুদ্ধভক্তির পথকে আচ্ছাদন করা কথনও কর্ত্তব্য নহে। মাতা-পিতা বা লৌকিক-গুরুবর্গ যদি হরিভন্সনের বিশ্ব প্রদান वा छक्त-रेवक्षरवत्र विरवस करतन, जरव जांशामिशरक अथरम विनोज ্ভাবে প্রকৃত বিষয় বুঝাইতে হইবে ; কিন্তু যদি তাহাতে তাঁহারা ভক্তি-পথের বিদেষই করেন, তবে তাঁহাদের সক্ষও তুসঙ্গ-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রভুর প্রভু, সকল পূজনীয়গণের নিত্য-পূজনীয় শ্রীভগবানের ও ভগবৃত্তক্তের অকপট সেবাই করিতে হইবে। এ বিষয়ে শ্রীচৈতন্মদেবের উপদেশ এই—

> সকল জনমে পিতা, মাতা সবে পায় ক্লফ, গুরু নাহি মিলে, বুঝিহ হিয়ায়॥

> > — और ठिख्यमञ्जन मः थः

#### উপাখ্যানে উপদেশ

२७३

শুকর্ন স স্থাৎ স্বজনো ন স স্থাৎ পিতা ন স স্থাজননী ন সা স্থাৎ। দৈবং ন তৎ স্থান্ন পতিশ্চ স স্থাৎ ন মোচবেদ্যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্॥

—শ্রীমন্তাগবত ৫।৫।১৮

## मस्टिम्का ख मीनका-दमवी

ক্রিরান্দর নরোত্তম শিবানন্দ ভট্টাচার্য্যের পুত্র শ্রীহরিরান ও শ্রীরানকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যকে মন্ত্রদীক্ষা দান করিবার পর শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শ্রীজগুরাথাচার্য্য প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ ঠাকুর মহাশরের চরণাশ্রের করিলেন। সেই সময় বঙ্গদেশে 'নরসিংহ'-নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। তাঁহার সভার বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত অবস্থান করিতেন। তাঁহারা অত্যন্ত কুদ্ধ হইরা রাজা নরসিংহকে জানাইলেন, "কুষ্ণানন্দ-দত্তের পুত্র নরোত্তমদাস বৈষ্ণব-মত গ্রহণ করিয়া বহু লোকের সর্ববনাশ করিভেছে। এই ব্যক্তি কি জানি কি কুহক জানে! তাই অনায়াসে ব্রাহ্মণগণ দলে-দলে আসিয়া তাঁহার শিশ্র হইতেছেন। লোকে ভাহাকে শান্ত্রবিৎ বলিয়া থাকে; কিন্তু ঐ ব্যক্তি কেবলমাত্র মূর্থদিগের নিকট র্থা অহঙ্কার করিয়া 'শান্ত্রজ্ঞ' বলিয়া পরিচিত হইরাছে। আমাদের সন্মুখে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

্নে দন্তক্ষুট করিতে পারে না। মহারাজ ! আপনি আমাদিগকে অবিলয়ে ভাহার নিকট লইরা চলুন ; দেখিবেন, আমাদের ভরে ভাহার কি অবস্থা হয়। সে-ব্যক্তি ভাহার ভাবকেলি লইরা ভখনই পলাইবে। সকল-দেশে তখন আপনার স্থখ্যাতি হইবে। আর আপনার দারা বান্ধণের মর্য্যাদাও স্থাপিত হইবে। রাজার কার্য্যই দণ্ড-বিধান। যদি আপনি বান্ধণ-জাতির প্রতি এইরূপ অভ্যাচার ও অসম্মানের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ না করেন, ভাহা হইলে ব্রাহ্মণ-জাতিটি অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইবে।"

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত সভাসদৃগণের বাক্যে উত্তেজিত হইয়া রাজা নরসিংহ ঠাকুর নরোত্তমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। অধ্যাপক-গণ রাশি-রাশি পুস্তক লইয়া অহস্কার করিতে করিতে উল্লাসভরে চলিতে লাগিলেন। স্বয়ং রাজা নরসিংহ এই যুদ্ধ-যাত্রার অধি-নায়কত্ব গ্রহণ করিলেন এবং দেশবিখ্যাত দিখিজয়ী পণ্ডিত রূপ-় নারায়ণকে তাঁহার সঙ্গে লইয়া চলিলেন। খেতুরীর নিকট 'কুমারপুর' নামে এক গ্রামে রাজা নরসিংহ তাঁহার অধ্যাপক-মগুলী ও সৈন্ম-সামন্ত-সহ শিবির স্থাপন করিলেন। এই কথা লোক-পরম্পরায় শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের কর্ণগোচর হইল। ঠাকুর-মহাশয় তাঁহার অভিনাত্মা শ্রীরামচন্দ্র কবিরাজের নিকট একান্তে বলিলেন,—'ভগবন্তক্তিহীন অধ্যাপকগণের সহিত ভর্ক করিতে হইবে,—ইহাতে ভজনের বিম্ন ছইবে, মনে করি; কারণ, ইহারা সচ্ছান্ত্রের কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইবে না, তাহাদের অহমিকাকেই প্রবল রাখিবে।" শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ বলিলেন,— "আপনি নিশ্চিন্তে ভজন করুন। দেখিবেন, অনায়াসেই ঐসকঁল দান্তিকের দর্প চূর্ণ হইবে এবং অবশেষে আপনার শ্রীচরণে আসিয়া<sup>°</sup> ভাহারা শরণাগভ হইবে।"

এদিকে শ্রীরামচন্দ্র-কবিরাজ মহাশয় গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্তীর সহিত এক যুক্তি করিয়া তুইজনে কুমারপুর গ্রামের অভিমুখে চলিলেন। পথে রামচন্দ্র-কবিরাজ পানবিক্রেতা 'বারুজীবী' ও শ্রীগঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী হাঁড়ি-কলস-বিক্রয়কারী কুস্তকারের ছল্মবেশ গ্রহণ করিয়া মস্তকের উপর কিছু পানের বিড়া ও হাঁড়ি-কলস লইয়া কুমারপুরে প্রবেশ করিলেন এবং তুই জনই বাজারে দোকান পাতিয়া বসিলেন। তথায় রাজা নরসিংহের সহিত আগত অধ্যাপকের এক ছাত্র তাঁহার অধ্যাপকের জন্ম পান কিনিতে আসিয়াছিল। ছদ্মবেশী বারুইকে সাধারণ পান-বিক্রেতা জানিরা ছাত্রটি গ্রাম্য বাঙ্গালা-ভাষায় পানের দর জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু পান-বিক্রেতা অভি শুদ্ধ সংস্কৃত-ভাষায় উহার উত্তর দিতেছেন দেখিয়া ছাত্রটি অত্যন্ত বিশ্মিত হইল। তখন ছাত্রটিও অহঙ্কারের সহিত সংস্কৃত-ভাষায় প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল : কিন্তু ছদ্মবেশী পান-বিক্রেতার সহিত কথায় পারিয়া উঠিল না,— সংস্কৃতে হুই চারিটি কথা বলিবার পরেই পরাভূত হইল। ছাত্রটির মুখে যেন চূণকালি পড়িল। ছন্মবেশী পান-বিক্রেভা ছাত্রটিকে বলিলেন,—"তুমি অত্যন্ত মূর্য, তুমি আর কভটুকু জান? ভোগার অধ্যাপককে লইয়া আইস, দেখিতে পাইবে—ভাঁহারই বা বিভাবুদ্ধি কভটুকু আছে ?"

• ছাত্রটি ক্লোভে ও লজ্জায় অত্যন্ত মর্দ্মাহত হইয়া তৎক্ষণাৎ এই কথা অধ্যাপকের নিকট গিয়া জানাইল—"হায়! হায়! একটি সামান্ত পান-বিক্রেতার নিকট আজ আমাকে পরাজিত হইতে হইল! আমি কিরূপে আর লোকের নিকট মুখ দেখাইব ?" এইরূপে সে খেদ প্রকাশ করিতে লাগিল। "যে খেতুরী গ্রামে শ্রীনরোত্তম অবস্থান করেন, সেই গ্রামের পান-বিক্রেতা ও হাঁড়ি—কল্স-বিক্রেতা-পর্যান্ত যখন এইরূপ দিখিজয়ী পণ্ডিত, তখন শ্রীনরোত্তমের পাণ্ডিত্যের পরিমাপ আর কিরূপে করা যাইবে ? যদি আপনারা ঐ বারুজীবীর ছেলেটিকে জয় করিতে পারেন, তবেই খেতুরীতে শ্রীনরোত্তমের সহিত তর্ক করিতে প্রবেশ করুন; নতুবা এখান হইতে এখনই ঘরে ফিরিয়া চলুন।"

এই কথা শুনিয়া ছাত্রটির অধ্যাপক ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া বলিলেন,—"দেখি, কোথায় বারুইর ছেলে আছে ? আমি তাহাকে খুব ভালরপে শিক্ষা দান করিব।" ছাত্রটির সহিত অধ্যাপক সেই, পান-বিক্রেতার নিকট উপস্থিত হইয়া সংস্কৃত-ভাষায় তর্ক আরম্ভ করিলেন এবং ক্রেমে-ক্রেমে শাস্ত্র-বিচার আরম্ভ হইল। অক্যান্ম অধ্যাপকগণও তথায় আসিয়া পড়িলেন। রাজা নরসিংহও দিখিজ্লব্নি-পণ্ডিত রূপনারায়ণের সহিত তথায় আসিলেন। চতুদ্দিকে লোকের অত্যন্ত ভিড় হইল। বাজারের মধ্যে উভয় পক্ষের এক ভীষণ শাস্ত্র-বুদ্ধ আরম্ভ হইল। পান-বিক্রেতা স্কুমধুর ও স্থযুক্তি-পূর্ণ শাস্ত্র-বাক্যের ঘারা রাজ-পণ্ডিতগণের মত খণ্ডন করিয়া দিতে লাগিলেন। অবশেষে অধ্যাপকগণ সর্ববতোভাবে পরাজিত ও

অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। ক্রোধে তাঁহাদের সর্বনান্ত কাঁপিতে লাগিল। অধ্যাপকগণকে লইয়া রাদ্ধা শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল,—"অধ্যাপকগৰ সিংহের মত গর্জন করিয়া আসিয়াছিলেন; কিন্তু শান্ত-যুদ্ধে পরাভূত হইবার পর যেন কুকুরের ন্যায় লেজ গুটাইয়া ফিরিয়া গেলেন। ইঁহারা মূর্থ, ঠাকুর-মহাশয়ের মহিমা ইঁহারা আর কি জানিবেন ? স্বয়ং পার্বতীদেবী ব্রাহ্মণগণকে ঠাকুর-মহাশয়ের শিশ্য হইবার জন্ম আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চরণে অপরাধ করিলে আর নিস্তার নাই।" লোক-পরম্পরায় এইসকল কথা রাজা নরসিংছেরও কর্ণগোচর হইল। ভখন তিনি পণ্ডিত রূপনারায়ণকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন,—"ভাই, এখন কি উপায় হইবে, স্থির কর; আমাদের পণ্ডিতগণ ড' থুব অহস্কার করিয়াছিলেন ্যে, শ্রীনরোত্তম-ঠাকুরকে সকলের নিকট হাস্তাস্পদ ও মূর্থ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন! এখন ত' তাঁহাদিগকেই ঠাকুর-মহাশস্ত্রের গ্রামের বারুই, কুমার প্রভৃতি অশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট পরাজিত হইতে হইল ! ইহাতে যে কেবল পণ্ডিতগণ অপমানিত হইয়াছেন, ভাহা নহে; আমারও মাথা কাট। গিয়াছে।'' পণ্ডিত রূপনারায়ণ তথন রাজা নরসিংহকে বলিলেন,—"বাস্তবিকই বৈষ্ণবধর্ম্মের উপর আর ধর্মা নাই। বৈফবের নিন্দার আয় আর অপরাধও নাই 📭 এখন আমরা যে অপরাধ করিয়াছি, উহা হইতে নিদ্ধৃতি পাইবার জন্ম খেতুরীতে গমন করিয়া ঠাকুর-মহাশ্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ও তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের মঙ্গলের

मस्टोम्डा ଓ मीनडा-दिनी

আর অন্য কোন উপায় নাই। আগামী কল্যই সকলকে লইরা আমাদের খেতুরীতে গমন করা উচিত।"

অধ্যাপকগণ সর্ববাপেক্ষা অধিক বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা না পারেন রাজাকে মুখ দেখাইতে, না পারেন দেশে যাইতে। তাঁহারা যেন মৃতপ্রায় হইয়া অন্য দিনের অপোক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে রামচন্দ্র-কবিরাজ ও গঙ্গানারায়ণ চক্রবর্ত্তী তাঁহাদের পান ও হাঁড়ি-কলস দরিদ্রদিগকে বিভরণ করিয়া দিয়া অভ্যন্ত আনন্দভরে খেতুরীগ্রামে শ্রীল ঠাকুর-মহাশরের নিকট আগমন করিয়া সমস্ত নিবেদন করিলেন।

রাজা নরসিংহ শ্রীল ঠাকুর-মহাশরের কুপা-লাভের জন্য এতটা ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, ভিনি কেবল পুনঃ পুনঃ চিস্তা করিতে লাগিলেন,—ভাহার ন্থায় তুর্জ্জন অপরাধী ব্যক্তিকে কি ঠাকুর-মহাশয় কুপা করিবেন ?

এদিকে অধ্যাপকগণের মধ্যে যে-ব্যক্তি সর্ববাপেক্ষা অধিক
দান্তিক ছিলেন, তিনি রাত্রিশেষে স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন যে,
ভগবতী দেবী হস্তে খড়গ লইয়া ক্রোধভরে উক্ত অহঙ্কারী ব্রাক্ষণকে
বিলিতেছেন, —"ওহে তুই্টমতি! তোর অধ্যয়ন ও অধ্যপনা সকলই
বিধা। তুই বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছিস্। তোর মুগু যদি খণ্ড খুগু করিয়া কাটিতে পারি, তবেই আমার মনের তুঃখ মিটিবে।
ওর্টেকুইট অস্ত্রর! ইহা ছাড়া আর ভোকে কি দিয়া শিক্ষা দিব ?
যদি তুই বৃক্ষা পাইতে চাহিস্, তাহা হইলে ঠাকুর-মহাশয়ের নিকট

ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার শ্রীচরণে আশ্রয় গ্রহণ কর্।" ভক্ত হইবা-মাত্র অধ্যাপক ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন এবং সকলকে জাগাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে এই সকল কথা বলিতে লাগিলেন প্রভাত হইবা-মাত্রই তিনি রাজার নিকট গিয়া এই সকল কথা জানাইলেন। রাজা সকলকে স্নানাদি করিয়া প্রস্তুত থাকিতে বলিলেন। রাজা নরসিংহ বিনা যানে অধ্যাপকগণকে সঙ্গে লইয়া <mark>জতি দীনবেশে ও বিনীতভাবে খেতুরীতে ঠাকুর-মহাশয়ের</mark> শ্রীগোরান্ত-দেবের প্রান্তণে উপস্থিত হইয়া সাফীন্ত প্রণত হইলেন। শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় তৎকালে নিভূতে ভঙ্গন করিতেছিলেন। রামচন্দ্র-কবিরাজ প্রভৃতি রাজাকে সমাদর করিয়া বসাইলেন এবং পরে রাজা নরসিংহকে ও পণ্ডিত রূপনারায়ণকে তিনি ঠাকুর-মহাশয়ের নিকট লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাঁহারা আপনাদিগকে অত্যন্ত বিষয়ী ও অপরাধী বলিয়া জানাইলেন এবং ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ অপরাধের कथा कानारेया कमा जिका ७ मह मोका প্রার্থনা করিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অহঙ্কারী অধ্যাপকটিকে ঠাকুর-মহাশয়ের নিকট আনিয়া তাঁহার প্রতি ভগবতী-দেবীর আদেশের কথা নিবেদন করিলেন এবং ইঁহাকে ক্ষমা করিবার জন্ম পুনঃ পুনঃ কাতর প্রার্থনা জানাইলেন। অদোষ-দশী শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় সেই অধ্যাপক-্র ব্রাহ্মণকে কুপা-পূর্বক আলিন্সন দান করিলেন। ব্ৰাহ্মণ তখন সাফীঙ্গ-প্রণাম-পূর্ববক শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের শ্রীচরণ-ধূর্ণিতে ধুসরিত হইলেন।

### मखरेमडा ଓ मीनडा-(मरी

সেই শ্রীগোরাঙ্গদেবের অন্ধনে নহা-সংকীর্ত্তন ও রাজভোগ প্রিদত্ত হইল। শ্রীসন্তোষ রায় (ঠাকুর-মহাশরের পূর্ববাশ্রমের শিতৃব্য-পুত্র, ভাতা ও শিষ্য ) রাজা নরসিংহ প্রভৃতিকে যথাযোগ্য সৎকার করিলেন। সকলে এক পঙ্ ক্তিতে বসিয়া প্রসাদ সেবা করিলেন। পরদিন শ্রীল ঠাকুর-মহাশর মন্ত্র-দীক্ষা দান করিয়া সকলকে শ্রীগোরাঙ্গের চরণে সমর্পণ করিলেন। সকলে গঙ্গা-নারায়ণ চক্রবর্ত্তীর শ্রীমুথে শ্রীমন্তাগবত পাঠ ও গোবিন্দ কবিরাজের সঙ্গাত প্রবণ করিতে লাগিলেন। রাজা নরসিংহ ও পণ্ডিত রপনারায়ণ দেশে গমন করিয়া অল্ল কয়েক দিনের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এ-যাত্রায় রাজা নরসিংহের সহিত আগতা তদীয় মহিষী শ্রীরপ্রমালাদেবীকে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয় মন্ত্র-দীক্ষা দান করিলেন। শ্রীরূপমালাদেবীকে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের কুপায় সকলেই বৈশ্বব হইলেন। এইরূপে শ্রীল ঠাকুর-মহাশয়ের কুপায় সকলেই বৈশ্বব হইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi







Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

बक्षा खिलिः अगर्ग्न, ठाका

